# बीबीबा मक्स लीला शामक

# পূৰ্বকথা ও বাল্যজীবন

यांभी मात्रमानन

FLOOD 2000 AFFECTED
NABADWIP ADARSHA PATHAGAS



9046

व्यष्टेम मः ऋद्रन

প্রকাশক—
কামী আত্মবোধানন্দ
উল্লোধন কার্য্যালয়
১, উল্লোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

#### 2000

[ Copyrighted by the President, Ramakrishna Math, Belur, Howrah.

4

NABADWIP ADARSHA PATHAGAR

ACC. NO 90 - DI 22/8/2

প্রিন্টার— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং গুরার্কদ ২৭ বি, শ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাভা

# ভূমিকা

ঈশ্বররূপার আবির্ভাব প্রয়োজনের সহিত শ্রীরামক্কফদেবের বাল্য-জীবনের সবিস্তার বিবরণ প্রকাশিত হইল। নানা লোকের মুথ হইতে তাঁহার ঐ কালের।ঘটনাসমূহ আম্বন্ধভাবে প্রবণ করিয়া আমাদিগের চিত্তে যে চিত্র অন্ধিত হইয়াছে পাঠককে তাহার সহিত পরিচিত করিতেই আমরা ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছি। শ্রীরামরুফদেবের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হাদয়রাম মুখোপাধ্যায় এবং ল্রাভুষ্পত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ঘটনাবলীর সময় নিরূপণে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেও কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁচারা আমাদিগকে শ্রীরামরুষ্ণদেবের পিতা ও অগ্রন্ধ প্রভতির জন্মকোষ্ঠীসকল প্রদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু "শ্রীরামক্লফদেবের জন্মকালে তাঁহার পিতার বয়স ৬১৷৬২ বৎসর ছিল," "তাঁহার অগ্রন্ধ রামকুমার তাঁহা অপেকা ৩১/৩২ বৎসরেব বড ছিলেন." এই ভাবে সময় নিরূপণ কবিয়া বলিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শ্রীরামক্বফদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সন ও তারিথ আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম, তৎসম্বন্ধে যে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই ইহা পাঠক "মহাপুরুষের জন্মকথা" নামক এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায় পাঠ করিয়া নিঃসংশব্দে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার স্বীয় উক্তি হইতেই আমরা উহা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছি, স্থতরাং ঐ বিষ্ণের জন্ম তিনিই স্বরূপতঃ সর্ব্বসাধারণের ক্বতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থন্থ ঘটনাবলীর অনেকগুলিও আনরা তাঁহার নিজমুথে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীরামক্তম্ব-জীবনের লীলাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রারম্ভে আমরা তাঁহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনাসমূহকে যে এত বিশদ এবং সম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিব এরপ আশা করি নাই। স্থতরাং যিনি মুককে বাগ্মী করিতে এবং পঙ্গুকে বিশাল গিরি-উল্লন্ডনামর্থ্য প্রদানে সক্ষম, একমাত্র তাঁহার রুপাতেই উহা সম্ভবপর হইল ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, পাঠক বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে "সাধকভাব" ও "গুরুভাব" গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীরামক্তম্বদেবের জন্মকাল হইতে সন ১২৮৭ সাল বা ইংরাজী ১৮৮১ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার জীবনেতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। ইতি—

প্রণত গ্রন্থকার

# সূচী

| বিষয়                                                  | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------------------------|--------|
| অবতরণিকা                                               | >>>    |
| ধর্মাই ভারতের সর্বাম্ব                                 | >      |
| মহাপুরুষদকলের ভারতে প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণই ঐরূপ         |        |
| হইবার কারণ •••                                         | >      |
| দ্বীরের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত— |        |
| উহার প্রমাণ                                            | ২      |
| ভারতে অবতার বিখাদ উপস্থিত হইবার কারণ ওক্রম।            |        |
| সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর'                    | ೨      |
| ভক্তিযুগের বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বর                  | 8      |
| অবতার-বিশ্বাদের অক্ত কারণ—গুরূপাসনা •••                | œ      |
| বেদ এবং সমাধি-প্রস্ত দর্শনের উপর অবতারবাদের            |        |
| ভিত্তি প্রভিষ্ঠিত · · · ·                              | હ      |
| ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধি ২ইতেই পৌরাণিক যুগে              |        |
| অবতারবাদ প্রচার                                        | ٩      |
| অবতারপুরুষের দিব্যস্বভাব সম্বন্ধে শাগ্রোক্তির সার-     |        |
| স্ংক্ষেপ                                               | Ь      |
| অবভারপুরুষের অথণ্ড শ্বৃতিশক্তি                         | Ь      |
| অবভারপুরুষের নবধর্শ স্থাপন                             | 2      |
| অবতারপুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শাম্রোক্তি · · · ·   | ٥      |
| বর্ত্তমানকালে অবভাবপক্ষের প্রন্থাগমন · · ·             | > •    |

#### প্রথম অধ্যায়

| বিষয়                                                         | পৃষ্ঠা            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| যুগ-প্রয়োজন                                                  | 5 <del>2</del> 50 |
| মানব বৰ্ত্তমানকালে কতদূৰ উন্নত ও শক্তিশালী হইদ্বাছে           | 25                |
| ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্য কেন্দ্র হুইতে প্রাচ্যে    |                   |
| ভাববিস্তার                                                    | > 58              |
| পাশ্চাত্য মানবের জীবন দেখিয়া ঐ উন্নতির ভবিষ্যুং              |                   |
| ফলাফল নির্ণয় করিতে ছইবে                                      | . 28              |
| পাশ্চাত্য মানবের উন্নতির কারণ ও ইতিহাস 💀                      | ٠ >و              |
| আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মানবের মূর্থতা উহার            | 1                 |
| কারণ ; এবং ঐজস্ত তাহার মনের অশান্তি 🗼                         | . >%              |
| পাশ্চান্ড্যের ক্রায় উন্নতিলাভ করিতে হ <i>ইলে</i> স্বার্থপর ধ | 3                 |
| ভোগলোলুপ হইতে হইবে                                            | . 59              |
| ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি                           | · >৮              |
| উহা ধম্মে প্রতিষ্টিত ছিল বলিয়া ভোগ-সাধন লইয়                 |                   |
| ভারতের সমাজে কখন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই 🗼 🚥                    | د <b>د</b>        |
| পাশ্চাত্যের ভারতাধিকার ও তাহার ফল                             | . २०              |
| পাশ্চাতাভাবদহায়ে নির্দাব ভারতকে সঞ্জীব করিবার                | ſ                 |
| চেষ্টা ও তাহার ফল                                             |                   |
| ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের দোষগুণ বিচার 🗼                   | રર                |
| পাশ্চাত্যভাব-বিস্তারে ভারতের বর্ত্তমান ধর্মপ্রানি 🗼 😶         | ·                 |
| ঐ প্রাান নিবারণের জন্ম ঈশবের প্রনরায় অবতীর্ণ হওয়া ••        | . ২৩              |

### দ্বিতীয় অধ্যায়

| বিষয়                                                 |        | পৃষ্ঠা      |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়                               | \$8    | <u>—৩৬</u>  |
| দরিদ্রগৃহে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কারণ                 | •••    | <b>ર</b> ક  |
| শ্রীরামক্বফদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর                  | •••    | ર હ         |
| কামারপুকুর অঞ্চলের পূর্ব্বসমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান, অবস্থা | •••    | ২৭          |
| ঐ অঞ্চলে ৺ধর্মচাকুরের পূজা                            | •••    | २৯          |
| হালদারপুকুর, ভৃতির খাল, আত্রকানন প্রভৃতির কৈথা        | •••    | २३          |
| ভূরন্থবোর মাণিকরাজা                                   | • • •  | ·9•         |
| গড় মান্দারণ                                          | •••    | ٥٥          |
| উচালনের দীঘি ও মোগলমারির যুদ্ধক্ষেত্র                 | •••    | ¿0>         |
| দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রাম্বের কণা              | •••    | ૭ર          |
| দেরে গ্রামের মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়                   | • • •  | ৩২          |
| তৎপত্র ক্ল্দিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা                  | • • •  | <i>'</i> ೨୯ |
| কুদিরামগৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী                     | •••    | ೨೮          |
| জমিদারের সহিত বিবাদে কুদিরামের সর্বস্বাস্ত হওয়া      | •••    | 98          |
| ক্ষ্ <b>দিরামের দেরে গ্রাম</b> পরিত্যাগ               | •••    | ೨೮          |
| স্থলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে ক্র্দিরামের, ট্রকামার      | পুকুরে |             |
| আগমন ও বাস                                            | •••    | હ           |

#### ( b )

## তৃতীয় অধ্যায়

| বিষয়                                                |           | পৃষ্ঠা     |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| কামারপুকুরে ধর্মের সংসার                             | 99        | <u></u> &o |
| কামারপুকুরে আসিয়া ক্ষুদিরামের বানপ্রস্থের           | ক্যায়    |            |
| জীবন যাপন করিবার কারণ                                | •••       | ৩৭         |
| অভুত উপায়ে কুদিরামের ৺রঘুবীর-শিলা লাভ               | •••       | ৩৮         |
| সাংসারিক কষ্টের মধ্যে ক্ষুদিরামের অবিচলতা ও ঈশ্বরনির | র্বতা     | 8 •        |
| ল <b>ন্ধীঞ্জা</b> য় ধান্তক্ষেত্র                    | • • •     | 8 0        |
| কুদিরামের ঈশ্বরভক্তির বৃদ্ধি ও দিব্যদর্শন            | লাভ।      |            |
| প্রতিবেশিগণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা                   | •••       | <b>6</b> 8 |
| শ্রীমতী চক্রাদেবীকে প্রতিবেশিগণ যে চক্ষে দেখিত       | • • •     | 8 <b>२</b> |
| ক্ষ্দিরামের ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার কথা               | •••       | 89         |
| কুদিরামের ভ্রাতৃষ্ধের কথা                            | •••       | 88         |
| কুদিরামের ভাগিনেয় রামটাদ                            | •••       | 8¢         |
| ক্ষুদিরামের দেবভক্তির পরিচায়ক ঘটনা                  | •••       | 8 @        |
| রামকুমার ও কাত্যায়নীর বিবাহ                         | • • •     | 89         |
| স্থলাল গোস্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি                      | •••       | 89         |
| কুদিরামের ৺সেতৃবন্ধ তীর্থ দর্শন ও রামেশ্বর না        | <b>াক</b> |            |
| পুত্রের জন্ম                                         | •••       | 8F         |
| রামকুমারের দৈবী শক্তি                                | ***       | 86         |
| ঐ শক্তির পরিচায়ক ঘটনাবিশেষ                          | •••       | •          |
| ঐ শক্তির পরিচায়ক রামকুমারের স্ত্রীর সম্বন্ধীয় ঘটনা | •••       | ¢ •        |
| ফুদিরামের পরিবারস্থ সকলের বিশেষত্ব                   | •••       | ৫२         |

| বিষয়                                            |              | পৃষ্ঠা         |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| চক্রাদেবীর দিব্যদর্শন-সম্বন্ধীয় ঘটনা            | •••          | ৫৩             |
| ক্ষুদিরামের ৺গয়াতীর্থে গমন                      | •••          | æ              |
| ক্ষুদিরামের গয়া গমন সম্বন্ধে হাদয়রাম-কথিত ঘটনা | •••          | ¢ ¢            |
| গরাধানে ক্দিরামের দেব-স্থ                        | •••          | <b>«</b> 9     |
| কামারপুকুরে প্রত্যাগমন                           | •••          | ¢ >            |
| চভুৰ্থ অধ্যায়                                   |              |                |
| চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব                       | ৬১           | <del></del> 9২ |
| অবতারপুরুষের আবির্ভাবকালে তাঁহার জনক-            | জননীর        |                |
| দিব্য অনুভবাদি সপ্বক্ষে শাস্ত্রকথা               | •••          | ৬ ১            |
| ঐ শান্ত্রকথার যুক্তিনির্দেশ                      | •••          | ৬৩             |
| সহজে বিশ্বাসগম্য না হইলেও ঐসকল কথা               | মিথ্যা       |                |
| বলিয়া ত্যাজ্য নহে                               | •••          | ৬৩             |
| গয়। হইতে ফিরিয়। কুদিরামের চক্রাদেবীর           | ভাব-         |                |
| পরিবর্ত্তন দর্শন                                 | •••          | <b>&amp;</b> 8 |
| চক্রাদেবীর অপত্যঙ্গেহের প্রসার দর্শন             | • • • •      | ৬৫             |
| ভদ্দর্শনে কুদিরামের চিন্তা ও সঙ্কল্ল             | •••          | હ              |
| চ <u>ला</u> रमगैत (मर-चक्ष                       | •••          | ৬৬             |
| শিবমন্দিরে চক্রাদেবীর দিবাদর্শন ও অন্নভব         | •••          | ৬৮             |
| ঐ সকল কথা কাহাকেও না বলিতে চন্দ্ৰা               | দেবীকে       |                |
| কুদিরামের সতর্ক করা                              | •••          | <i>د</i> ع     |
| চন্দ্রাদেবীর পুনরায় গর্ভধারণ ও ঐকালে তাঁহার     | <b>দিব্য</b> |                |
| দৰ্শনসমূহ                                        | •••          | 95             |

#### পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়

| মহাপুরুষের জন্মকথ।                                        | ৭৩    | <b>-⊬</b> ₹ |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| চক্রাদেবীর আশঙ্কা ও স্বামীর কথায় আশ্বাদ প্রাপ্তি         | •••   | 90          |
| গ্ৰাধবের জন্ম                                             | •••   | 98          |
| গদাধরের শুভ জন্ম-মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা | •••   | 9¢          |
| গদাধরের রাগ্যাপ্রিত নাম                                   | •••   | 96          |
| গদাধরের জন্মকুগুলী                                        | •••   | 9 <b>9</b>  |
| গ্দাধরের জন্মপত্রিকার কিয়দংশ                             | • • • | <b>b</b> 3  |
|                                                           |       |             |
| ষষ্ঠ অধ্যায়                                              |       |             |
| বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ                                     | b-0-  | ->。७        |
| রামটাদের গাভীদান                                          | •••   | ৮৩          |
| গদাধরের মোহিনীশক্তি                                       | •••   | <b>P</b> 8  |
| অর্প্রাশনকালে ধর্ম্মদাস লাহার সাহায্য                     | •••   | ৮8          |
| চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন-শক্তির বর্ত্তমান প্রকাশ           | •••   | ৮৬          |
| ঐ বিষয়ক ঘটনা—গদাধরকে বড় দেখা                            | •••   | ৮৬          |
| গদাধরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্ব্বনঙ্গলা                        | •••   | <b>৮৮</b>   |
| গদাধরের বিত্যারম্ভ                                        | •••   | ৮৮          |
| লাহাবাবুদের পাঠশালা                                       | •••   | ٦٥          |
| বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা       | •••   | ৯০          |
| ঐ বিষয়ক ঘটনা                                             |       | ~.0         |

| বিষয়                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | পৃষ্ঠা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| গদাধরের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার                                                                                                                                                                                                                                                    | •••               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| বালকের সাহস                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••               | ð ¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| বালকের অপরের সহিত মিলিত হইবার শক্তি                                                                                                                                                                                                                                                | • • •             | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| গদাধরের ভাবুকতার অসাধারণ পরিণাম                                                                                                                                                                                                                                                    | •••               | ಎ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| রামচাঁদের বা <b>টা</b> তে <i>⊍</i> হুর্গোৎসব                                                                                                                                                                                                                                       | •••               | >00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ক্ষ্দিরাম ও রামক্মারের রামচাদের বাটীতে গমন                                                                                                                                                                                                                                         | •••               | >.>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| কুদিরামের ব্যাধি ও দেহত্যাগ                                                                                                                                                                                                                                                        | •••               | > <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| সপ্তম অধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.54 4.014                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| গদাধরের কৈশোরকাল                                                                                                                                                                                                                                                                   | >08-              | ১২৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে তৎপরিবারবর্গের জীবনে বে                                                                                                                                                                                                                                       | <b>শ</b> কল       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে তৎপরিবারবর্গের জীবনে বে<br>পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল                                                                                                                                                                                                             | <b>দকল</b>        | > 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                  | স্কল<br>          | > · «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল                                                                                                                                                                                                                                                             | সকল<br>•••<br>••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল<br>ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা                                                                                                                                                                                                                             |                   | > 0 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল<br>ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা<br>চক্ষাদেবীর প্রতি গদাধরেব বর্ত্তমান আচরণ                                                                                                                                                                                  |                   | >00<br>>00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল<br>ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা<br>চক্ষাদেবীর প্রতি গদাধরেব বর্তমান আচরণ<br>গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিশন                                                                                                                                   |                   | > 0 0<br>> 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল<br>ঐ ঘটনার গদাধরের মনের অবস্থা<br>চক্ষাদেবীর প্রতি গদাধরের বর্ত্তমান আচরণ<br>গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিশন<br>সাধুদিগের সহিত মিলনে চক্রাদেবীর আশস্কা ও তল্লিরসন                                                                             |                   | > ° ¢ > ° ¢ > ° ¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল  ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা চক্রাদেবীর প্রতি গদাধরের বর্ত্তমান আচরণ গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিশন সাধুদিগের সহিত মিলনে চক্রাদেবীর আশক্ষা ও তল্পিরসন                                                                                       |                   | > 0 6<br>> 0 49<br>> 0 9<br>> 0 30<br>> > 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল  ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা চক্ষাদেবীর প্রতি গদাধরের বর্ত্তমান আচরণ গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিশন সাধুদিগের সহিত মিশনে চক্রাদেবীর আশক্ষা ও তন্তিরসন গদাধরের দিতীয়বার ভাবসমাধি গদাধরের স্থাঙাৎ গ্যান্ফ্রি                                 |                   | > 0 0<br>> 0 0<br>0 0 |
| পরিবর্ত্তন উপস্থিত ১ইল  ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা চক্রাদেবীর প্রতি গদাধরের বর্ত্তমান আচরণ গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিশন সাধুদিগের সহিত মিশনে চক্রাদেবীর আশক্ষা ও তল্পিরসন গদাধরের দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি গদাধরের স্থাঙাৎ গয়াবিষ্ণু গদাধরের উপনয়নকালের বৃত্তান্ত |                   | > 0 @<br>> 0 %<br>> 0 %<br>> > ><br>> >><br>> >>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       | পৃষ্ঠা |
|-------|--------|
| •••   | >>4    |
| •••   | >>>    |
| •••   | >5 >   |
| • • • | ऽ२२    |
| •••   | ১২৩    |
| •••   | ১২৩    |
|       |        |

### অষ্ট্রম অধ্যায়

| যৌবনের প্রারম্ভে                                | <b>&gt;</b> 28- | <b>-</b> \$89 |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| রামকুমারের কলিকাতায় টোল থো <b>লা</b>           | •••             | >28           |
| রামকুমার-পত্নীর মৃত্যুতে পারিবারিক পরিবর্ত্তন   | •••             | <b>३२</b> ৫   |
| রামেশ্বরের কথা                                  | •••             | <b>५</b> २७   |
| গ্লাধ্বের স্থক্ষে রামেখবের চিন্তা               | •••             | ३२१           |
| গদাধরের মনের বর্ত্তমান অবস্থা ও কার্য্যকলাপ     | •••             | ১২৮           |
| পল্লীরমণীগণের নিকটে গদাধরের পাঠ ও সফীর্ত্তনাদি  | ***             | >२ व          |
| পল্লীরমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাদ     | • • •           | 205           |
| রম্বীবেশে গদাধর                                 | •••             | ३७२           |
| সীতানাথ পাইনের পরিবারবর্গের সহিত গদাধরের সৌহ    | <b>র</b> গ্র    | ১৩৩           |
| ত্র্বাদাস পাইনের অহঙ্কার চুর্ব হওয়া            |                 | >७७           |
| বণিকপল্লীর রমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস |                 | ১৩৭           |
| গদাধরের সম্বন্ধে শ্রীমতী রুক্মিণীর কথা          | •••             | >०४           |
| পল্লীর পুরুষসকলের গদাধরের প্রতি অন্তর্যক্তি     | •••             | 203           |

### ( 50 )

| বিষয়                                          |                  | পৃষ্ঠা         |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| গদাধরের অর্থকরী বিজার্জনে উদাসীনতার কারণ       | •••              | <b>&gt;8</b> < |
| গ্দাধরের জ্নয়ের প্রেরণা                       | •••              | >80            |
| গদাধহের পাঠশালা পরিত্যাগ ও বয়স্ত'দগের সহি     | ত অভিনয়         | \$88           |
| গদাধরের চিত্রবিন্তা ও মূর্ত্তিগঠনে উন্নতি      | •••              | 286            |
| গদাধরের সম্বন্ধে রামকুমারের চিন্তা ও তাহাকে কা | লিকাতার <b>্</b> |                |
| আন্ত্ৰ                                         | •••              | 786            |
| পরিশিষ্ট                                       | 28F-             | 785            |

# ঠাকুরের বাটীর নক্সা



# ঠাকুরের কামারপুকুরের বাটীর নক্সার পরিচয়

- ১। পশ্চিম দিকের দক্ষিণদারী ঘর। কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর এই ঘরে থাকিতেন। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ১০ ইঞি; প্রস্তু ১২ ফুট ১০ ইঞি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট, প্রস্তু ৮ ফুট ৮ ইঞি। খরের দামুপের দাওরার মাপ—দের্ঘ্য ১৬ ফুট ১০ ইঞি, প্রস্তু ৫ ফুট।
- ২। ৺য়পুবীরের পুর্বহারী ঘন। ১ নশ্বর চিহ্নিত ঠাকুবের গরের দাওরা হইতে ৪ কুট ৬ ইঞ্চি দক্ষিণে এই ঘর অবস্থিত। উহার বাহিরের মাপ—দৈঘ্য ৮ কুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ কুট ৫ ইঞ্চি। স্মুপের দাওয়ার মাপ—দৈঘ্য ৯ কুট ১• ইফি, প্রস্থ ৪ কুট।
- ৩। ১ নম্বর চিহ্নিত ঘর তইতে ৪ ফুট ৪ ইঞি দুরে পূর্বে দিকে এই দক্ষিণছারী ঘর অবহিত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞি, প্রস্থ ৭ ফুট ৯ ইঞি। ভিতরের মাপ—দের্ঘ্য ১৬ ফুট ৮ ইঞি, প্রস্থ ৭ ফুট ৯ ইঞি। সম্প্রের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞি, প্রস্থ ৫ ফুট ৩ ইঞি।
- ৪। ৩ নম্বর চিহ্নিত গরের ৩ ফুট ৭ ইঞি দূরে পূর্বে দিকে বৈঠকখান। গর।
  ইহার বাহিরের মাপ—উত্তর দিকের দেওরালের দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৮ ইঞি; দক্ষিণ
  দিবের দেওরালের দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ৫ ইঞি; পূর্বে পশ্চিম দিকের দেওরালের
  দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৪ ইঞি। ভিতরের মাপ—মেঞ্জের উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট
  ৫ ইঞি; দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৭ ইঞি; প্রস্ত ৮ ফুট ২ ইঞি। এই
  গর্থানি স্মচ্তৃদ্ধেণ নহে।
- বাটার ভিতর প্রবেশ করিবার ঘার। ইং বিঠকথানার পশ্চিম-দক্ষিণ
  কোণ হইতে ৯ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। এই দরজা ইংতে ১৩ ফুট দক্ষিণ
  রক্ষন-গৃহের দ'ওয়া আরস্ত। উক্ত দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট।
  উহা পুর্ব্ধ-পশ্চিমে বিস্তৃত।

- ৬। রক্ষন-পৃহ। ইহাপুর্বেও পশ্চিম দারী ছুইটি ঘরে বিভক্ত। ইহার বাহিরের মাপ— দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৬ ইঞি, প্রস্থ ১১ ফুট ২ ইঞি।
- ৭। ৺রঘুবীরের (২ নম্বর চিহ্নিত) ঘরের দক্ষিণে পোলক চিহ্নিত স্থানে কয়েকটি পুপারক।
- ৮। উঠান—পূর্বে অবস্থিত প্রাচীর ইইতে দরঘূবীরের গৃংহর দাওয়ার নিম পর্যাস্ত। ইহার দৈর্ঘোর মাপ ৩২ ফুট এবং রক্ষন-গৃহের দাওয়ার নিম হইতে উত্তরে অবস্থিত দাওয়ার নিম পর্যাস্ত প্রস্তের মাপ কোন স্থানে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চিও কোন স্থানে ১৭ ফুট।
- ৯। পূর্ব্বদিকের প্রাচীর—বৈঠকখানার নৈর্মত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন-গৃহের অগ্নিকোণ পর্যান্ত ইহার মাপ ৩৮ ফুট ৬ ইঞি।
- ২০, ১১, ১২, ১৩। বাটার চতুঃ দীনা—উত্তরে ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিম ও দক্ষিণে লাহাবাব্দের পতিত জায়পা, পুর্বে লাহাবাব্দের ছোট পুক্রিণী।
- ১৪। বৈঠকবানা ঘরের অগ্নিকোশে পোলক-চিচ্নিত স্থানে ঠাকুরের স্বহস্ত রোশিত আত্রবৃক্ষ।
- ১৫। রন্ধন-গৃহের উত্তরে পোলক-তিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের জন্মস্থান। পুর্বের এই স্থানে টেকিশাল ছিল।
  - ১৬। বিড়কি দরজা।
  - ১१। द्राञ्चात्र मिटक रेवर्ठकशाना अरवरणद मत्रका।
  - ১৮। বাটার ভিতরের দিকে বৈঠকখানা প্রবেশের দরজা।
  - ১৯। যুগীদের শিবমন্দির।

প্রতি ঘরের সম্প্রে·····চিহ্নিত স্থানে ঐ ঘরের দাওয়া এবং =====
।
তিহিন্ত
স্থানে জানালা বুঝিতে হইবে।

# <u> প্রীক্রীরাসকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

### পূৰ্বকথা ও বাল্যজীবন

#### অবতরণিকা

ভারত ও তদিতর দেশসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাসনকল তুলনায় আলোচনা করিলে, উহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখা যায়, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-সকলকে ধ্রুবসত্য জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত নিজ সর্কম্ব নিয়োজিত করিয়াছে এবং ধর্মই ভারতের করিপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং স্থাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে দিল্লান্ত করিয়াছে। উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্ম রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সকলে এরপ একান্ত অনুরাগ কোথা হইতে
উপস্থিত হইল, একথার মূল অন্নেষণে বুঝিতে
মহাপুরুষসকলের ভারতে পারা যায় দিব্যগুণ এবং প্রত্যক্ষসম্পন্ন পুরুষসকলের ভারতে নিয়ত জন্মগ্রহণ করাই উহার
জন্মগ্রহণই
এরূপ হইবার
কারণ অনুরাগ্রসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের জাতীয় জীবন

#### **ন্ত্রীন্ত্রামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ**

ঐরপে বহু প্রাচীনকাল হইতে আধ্যাত্মিকতার স্থান্ট ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া, প্রত্যক্ষ ধর্মলাভব্ধপ লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাথিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অভিনব সমাজ এবং সামাজিক প্রথাসকল সজন করিয়াছিল। জাতি এবং সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিনিজ প্রকৃতিগত গুণাবলম্বনে দৈনন্দিন কর্ম্মকলের অমুষ্ঠানপূর্ব্বক ক্রমশ: উন্নীত হইয়া যাহাতে চরমে ধর্ম লাভ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে পারে, ভারতের সমাজ একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাথিয়া নিয়ম এবং প্রথাসকল যন্ত্রিত করিয়াছিল। পুরুষামূক্রমে বহুকাল পর্যান্ত ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসাতেই ভারতে ধর্মভাবসকল এখনও এতদূর সঞ্জীব রহিয়াছে, এবং তপস্থা, সংযম ও তীত্র ব্যাকুলতা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার সহিত নিত্য-যুক্ত হইতে পারে, ভারতের প্রত্যেক নরনারী একথায় এখনও দৃঢ়বিখাসী হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীজ্ঞগবানের দর্শনলাভের উপরেই যে ভারতের ধর্ম প্রভিষ্ঠিত একথা সহজেই অন্তমিত হয়। ধর্ম্মগংস্থাপক আচার্য্যগণকে বৈদিক

যুগ হইতে আমরা যে সকল পর্যায়ে নির্দেশ ঈখরের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে
ভারতের ধর্ম
করিয়াছি, সেই সকল বাক্যের অর্থ অন্তথাবন ভারতের ধর্ম
করিলেই ঐ কথা হাদরঙ্গম হইবে, যথা,—ঝিষি, প্রতিষ্ঠিত—
ভার প্রমাণ
অতীক্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া

অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐ সকল নামে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ।

#### অবতরণিকা

বৈদিক যুগের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের অবতার-প্রথিত পুরুষসকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত কথা সমভাবে বলিতে পারা যায়।

আবার বৈদিক যুগের ঋষিই যে, কালে, পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, একথা বঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈদিক যুগে মানব কতকগুলি ভারতে পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থসকল দৃষ্টি করিতে অবভার বিশ্বাস উপস্থিত হইবার সমর্থ বলিয়া ব্ঝিতে পারিলেও, তাঁহাদিগের কারণ ও ক্রম। পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়েব শক্তির তারতম্য সাংগাদৰ্শনোক 'কল্পনিয়ামক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের ঈশব্ৰ' প্রত্যেককে একমাত্র 'ঋষি'-পর্যাায়ে নির্দেশ করিয়াট সন্তুষ্ট চটয়াছিল। কিন্তু কালে মানবের বুদ্ধি ও তুলনা করিবার শক্তি যত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, তত্তই সে উপলব্ধি করিতে লাগিল। ঋবিগণ সকলেই সমশক্তিসম্পন্ন নহেন; আধ্যাত্মিক জগতে তাঁথাদিগের কেহ সুর্য্যের আম, কেহ চল্লের আম, কেহ উচ্ছল নক্ষত্রের কায়, আবার কেহ বা সামাক্ত থছোতের কায় দীপ্তি প্রদানপূর্বক জ্যোতিম্মান হইয়া রহিয়াছেন। তথন ঋষিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মানবের চেষ্টা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কতকঞ্জিকে সে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশে বিশেষ সামর্থ্যবান বা ঐ শক্তির বিশেষভাবে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ঐরপে দার্শনিক যুগে কয়েকজন ঋষি 'অধিকারি-পুরুষ'-পর্যায়ে অভিহিত হইলেন। ঈশ্বরের অন্তিত্বে সন্দেহবান সাংখ্যকার আচার্য্য কপিল পর্যান্ত ঐরূপ পুরুষ্ণকলের অন্তিত্বে সন্দেহ করিতে

#### শ্রীশ্রীরামকুফলীলা প্রসঙ্গ

পারেন নাই; কারণ, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকে কে করে সন্দেহ করিতে পারে? স্বতরাং শ্রীভগবান কপিল ও তৎপদানুসারী সাংখ্যাচার্যাগণের গ্রন্থে 'অধিকারি-পুরুষ'-সকলকে 'প্রক্বাতি-লীন' পর্যায়ে অভিহিত হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ঐরপ অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষসকলের উৎপত্তিবিষয়ে কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন,—

পবিত্রতা, সংযমাদি গুলে ভূষিত হইয়া পূর্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হইলেও ঐকল পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধন-বাদনা তাঁত্র-ভাবে জাগরিত থাকে, সেজল্প তাঁহারা অনস্ত মহিমামণ্ডিত স্বস্থরূপে কিয়ৎকাল লীন হইতে পারেন না; কিছু ঐ বাদনাবলে সর্কশক্তিমতী প্রকৃতির অঙ্গে লীন হইয়া তাঁহারা তাঁহার শক্তিসমূহকে নিজ শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, এবং ঐকপে যত্তৈর্য্যসম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাল পর্যন্ত অশেষ প্রকারে জনকল্যাণসাধনপূর্বক পরিণামে স্বস্থরূপে অবস্থান করেন।

'প্রকৃতি-নীন' পুরুষদকলের মধ্যে শক্তির তারতম্যান্ত্র্যারে, সাংখ্যাচার্য্যগণ আবার ছই শ্রেণীর নির্দেশ করিয়াছেন, যথা— 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বর-কোটি'।

দার্শনিক যুগের অস্তে ভারতে ভক্তিযুগের বিশেষভাবে আবির্ভাব

ইয়াছিল। বেদাস্তের তার নির্ঘোষে ভারত-ভারতা
ভক্তিযুগের
বিরাট তথন সর্ব ব্যক্তির সম্প্রীভূত এক বিরাট ব্যক্তিত্বান্
ক্রান্তত্বান ঈশরে বিশ্বাদী হইয়া কেবলমাত্র অনক্রভক্তিক্রমর তাঁহার উপাসনায় জ্ঞান এবং যোগের
পূর্বতাপ্রাপ্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাবান হইয়াছে। স্কুতরাং সাংখ্যদর্শনাক্ত

#### অবতরণিকা

'কল্পনিয়ামক ঈশ্বরকে', তথন, নিতাশুদ্ধবৃদ্ধমুক্তস্বভাববিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিশ্ববান্ ঈশ্বরের আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। ঐরপেই পৌরাণিক যুগে অবতার-বিশ্বাদের উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগের বিশিষ্ট গুণশালী ঋষির ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতি অন্তমিত হয়। অত এব স্পষ্ট বুঝা যায়, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষসকলের আবিত্তাবদর্শনেই ভারত ক্রমে ঈশ্বরাবতারতে বিশ্বাসবান হইয়াছিল, এবং ঐরপ মহাপুরুষসকলের অতীন্দ্রির দর্শন ও অন্তভবাদির উপরেই ভারতীয় ধর্ম্মের স্বদৃঢ় সৌধ ধীরে ধীরে উথিত হইয়া তুঝারমণ্ডিত হিমাচলের ক্রায় গগন স্পর্শ করিয়াছিল। ঐরপ পুরুষসকলকে ভারত মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেগ্রনাভ ক্রতার্থ জ্ঞান করিয়া 'আপ্র' সংজ্ঞায় নিদ্দেশপুর্বক তাঁহাদিগের বাণীসমূহে জ্ঞানের পরাকান্ঠা দেথিয়া 'বেদ' শব্ধে অভিহিত করিয়াছিল।

বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্থ প্রধান কারণ—
ভারতের গুরু উপাসনা: বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-ভারতী
বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদাতা আচার্য্য গুরুর
অবভার
বিধানের অন্থ উপাসনা করিতেছিল। ঐ পুলোপাসনাই তাহাদিগকে
কারণ— কালে দেখাইয়া দেয় যে, মানবের ভিতর অতীক্রিয়
গুরুপাসনা
ক্রিণী শক্তির আবির্ভাব না হইলে সে কখনও
গুরুপদবী গ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ মানবজীবনের স্বার্থপরতা
এবং যথার্থ গুরুগণের অহেতৃক কর্ষণায় লোকহিতাচরণ তুলনায়
আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে প্রথমে এক বিভিন্ন
উচ্চশ্রেণীর মানবজ্ঞানে পূজা করিতে থাকে। পরে আন্তিক্য,

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদিগের মনে ঘনীভূত হইরা যথার্থ গুরুগণের অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ তাহারা যত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাঁহাদিগের দেবত্বে তাহারা ততই দৃঢ়বিশ্বাদী হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্ম তাহারা এতকাল ধরিয়া শ্রীভগবানের করুণাপূর্ণ দক্ষিণামূত্তির নিকট যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল—"রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুধং তেন মাং পাহি নিতাং"—গুরুগণের ভিতর দিয়া তাহাই এখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের করুণাই মুর্তিমতী গুরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রাকাশিত রহিয়াছে।

আবার গুরুপাসনাম্ন মানবমন যখন এতদুর অগ্রসর হইল, তথন থাঁহাদিগকে আশ্রম করিয়া ঐ শক্তির বিশেষ লালা প্রকটিত হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের জ্ঞানপ্রদা দক্ষিণামূর্তির সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঐরপে আচার্য্যোপাসনা কালে ভাবতে অবতারবাদের আনমনে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব অবতারবাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পৌরাণিক যুগে

উপস্থিত হইলেও, উহার মূল যে বৈদিক
বেদ এবং
 স্থা পর্যান্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহা
সমাধি-প্রস্ত
 স্থার বলিতে হইবে না। বেদ, উপনিষদ এবং
অবভারবাদের
 দর্শনের যুগে মানব ঈশ্বরে গুণ, কর্ম্ম ও
ভিত্তি
প্রস্তিত সম্বন্ধে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ
করিয়াছিল পৌরাণিক যুগে সেই সকলই স্পষ্ট

আকার ধারণ করিয়া অবতার বিশ্বাসরূপে অভিব্যক্ত হইল।

#### অবতরণিকা

অথবা, সংযমতপস্থাদি-সহায়ে উপনিষদিক যুগে মানব 'নেতি নেতি' মার্গে অগ্রসর হইয়া নিগুণ ত্রন্ধোপাসনায় সাফল্য লাভপূর্বক সমাধিরাজ্য হইতে বিলোমমার্গাবলম্বনে অবতরণ করিয়া সমগ্র জ্বগৎকে ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যথন দেখিতে সমর্থ হইল, তথনই সগুণ বিরাট ব্রন্ধ বা ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রেমভক্তি উপস্থিত হইয়া. দে তাঁহার উপাদনায় প্রবুত্ত হইল—এবং তথনট দে তাঁহার গুণ কর্ম স্বভাবাদি সম্বন্ধে একটা ন্তির সিদ্ধান্তে উপন্তিত হইয়া, তাঁহার বিশেষভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশাসবান ब्बेन ।

পূর্বেব বলা হইয়াছে, পৌরাণিক যুগেই ভারতে অবতারবিশাস বিশেষভাবে প্রকটিত হইম্নাছিল। ঐ যুগের আধ্যাত্মিক

বিকাশে নানা দোষ উপলব্ধ হইলেও, একমাত্র

উপল্কি হই তেই পৌরাণিক যুগে অবভারবাদ

প্রচার

জন্মরের কর্মণার অবতার-মহিমাপ্রকাশে উহার বিশেষ**ত্ব** এবং মহত্ত স্পষ্ট হাদয়ক্ষম হয়। কারণ, অবতার-বিশাস আশ্র করিয়াই মানব সগুণব্রন্ধের নিতালীলাবিলাদ বঝিতে সমর্থ হইয়াছে।

উহা হইতেই সে বুঝিয়াছে যে, জগৎকারণ

ঈশ্বরই আধ্যাত্মিক জগতে তাহার একমাত্র পথপ্রদর্শক; এবং উহা হইতেই তাহার হাশ্যক্ষম হইয়াছে যে, সে যতকাল পর্যাম্ভ যতই চুনীভিপরায়ণ হউক না কেন, শ্রীভগবানের অপার করুণা তাহাকে কথনও চির্নাদনই বিনাশের পথে অগ্রসর इटेंटि भिरव ना-किन विश्व विश्व को 'इटेब्रा डेट्रा पूर्ण पूर्ण আবিভূতি হইবে এবং তাহার প্রকৃতির উপযোগী নব নব

#### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আধ্যাত্মিক পথসমূহ আবিষ্কারপূর্ব্বক তাহার পক্ষে ধর্মলাভ স্থগম করিয়া দিবে।

অমিত গুণসম্পন্ন অবতারপুরুষসকলের দিব্য জন্মকর্ম্মাদি সম্বন্ধে

স্থৃতি ও পুরাণসকলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার

অবতারপুরুষের দিব্যসারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে

সভাব সম্বন্ধে

না । তাঁহারা বলেন, অবতারপুরুষ ঈশ্বরের

শাস্ত্রোজির
সারসংক্ষেপ

তার নিত্য-শুজ-বুজ-মুক্ত-স্বভাববান্। জীবের স্থায়

কর্মবন্ধনে তিনি কথনও আবন্ধ হয়েন না। কাবণ,

জন্মাবধি আত্মারাম হওয়ায় পার্থিব ভোগস্থুধ লাভের জন্ম জীবের ক্যায় স্বার্থচেটা তাঁহার ভিতর কথনও উপস্থিত হয় না, শরীব ধারণপূর্বক তাঁহার সমগ্র চেটা অপরের কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। আবার, মায়ার অজ্ঞানবন্ধনে কথনও আবদ্ধ না হওয়ায় পূর্বব পূর্বব জন্মে শরীরপরিগ্রহ করিয়া তিনি যে সকল কর্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকলের স্মৃতি তাঁহাতে লুপ্ত হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঐরপ অথও স্মৃতি কি তবে তাঁহাতে আশৈশব বিভ্যমান থাকে? উত্তরে পুরাণকার বলেন,

অন্তরে বিভ্নমান থাকিলেও শৈশবে তাঁহাতে অবভারউহার প্রকাশ থাকে না; কিন্তু শরীর-পুরুষের অধ্ত শৃতিশক্তি মনোরূপ যন্ত্রদ্ধ সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবামাত্র স্বর বা বিনায়াদে উহা তাঁহাতে উদ্দিত হইরা

থাকে: তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টা সম্বন্ধেই ঐ কথা বুঝিতে হইবে; কারণ মনুয়াশরীর ধারণ করায় তাঁহার সকল চেষ্টা সর্ববিশ মনুয়ার জায় হয়।

#### অবতরণিকা

ঐরপে শরীর-মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবামাত্র অবভারপুরুষ তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের উদ্দেশ্য সমাক অবগত হন। তিনি ব্যাতি পারেন যে, ধর্মাণ্ডাপনেব জ্লুট তাঁহার আগমন হইয়াছে। আবার ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে যাহা কিছ প্রয়োজন হয়, ভাষা কোথা হইতে অচিস্কা অবতার-উপায়ে তাঁহাদিগের নিকট স্বত: আসিয়া প্রক্রের নবধর্ম উপস্থিত হয়। মানবসাধারণের নিকট যে 3199 পথ সর্বদা অন্ধকারময় বলিয়া উপলব্ধ হয়. তিনি, সেই মার্গে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন এবং উদ্দেশ্তলাতে কুতার্থ হইয়া জনসাধারণকে দেই পণে প্রবর্ত্তিত করেন। <u>ঐ</u>রূপে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপের এবং জগৎকারণ ঈশ্বরের উপলব্ধি করিবার অদ্বষ্টপূর্বর নৃতন পথসমূহ তাঁহার দ্বারা যুগে যুগে পুন:পুন: আবিষ্কৃত হয়।

অনতারপুরুষের গুণ কর্মা স্বভাবাদির ঐনপে নির্ণয় করিয়া পুরাণকারেরা ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত ম্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। অবতারপুস্থের আবির্ভাবকাল তাঁহারা বলেন, সনাতন সার্বজনীন ধর্ম্ম যথন সংগ্রে কালপ্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যথন মায়াপ্রস্তুত শান্ত্রোজি অজ্ঞানের অনির্বৃচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পাথিব ভোগম্থবলাভকেই সর্কাম্ব জ্ঞানপূর্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় নিত্য পদার্থসকলকে কোন এক ভ্রমান্ধ যুগের স্বপ্রবাজ্যের কবিকল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

বদে—যথন ছলে বলে কৌশলে পাথিব সর্ব্বপ্রকার সম্পদ ও ইন্দ্রিয়থ লাভ করিয়াও দে প্রাণের অভাব করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধতমদাবৃত অকুল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রভগবান স্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ক্রায় উজ্জ্বল করিয়া তলেন এবং তুর্বল মানবের প্রতি রূপায় বিগ্রহবান হইয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্বক তাহাকে পুনরায় ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি কথন সম্ভবপর নহে—ভদ্রূপ সার্ব্বজনীন অভাব দুরীকরণরূপ প্রয়োজন না থাকিলে ঈশ্বরও কথনও লীলাচ্চলে শরীর পরিগ্রহ করেন না। কিন্তু ঐরূপ কোন অভাব যথন সমাজের প্রতি অঙ্গকে অভিভূত করে, শ্রীভগবানের অসীম করুণাও তথন ঘনীভূত হুইয়া তাঁহাকে জগদ্ওকুরুপে আবিভূতি হইতে প্রযুক্ত করে। ঐরপ প্রয়োজন দূর করিতে ঐরপ লীলাবিগ্রহের বারংবার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই যে পুরাণকারেরা পুর্বোক্ত দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুন্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, নবীন ধর্মের আবিক্ষন্তী, জ্বগদ্গুরু,
সর্বজ্ঞ অবতারপুরুষ, যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্মই
বন্তমানকালে
অবতারআবিভূতি হন। ধর্মাক্ষেত্র ভারত নানাযুগে
পুরুষের বহুবার তাঁহার তাঁহার পদাক্ষ হৃদয়ে ধারণ
পুনরাগমন
করিয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যুগপ্রয়োজন
উপস্থিত হইলে, অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষের শুভাবির্ভাব

#### অবতরণিকা

তথনও তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চিদ্র্র্জ চারি শত বংদরমাত্র পূর্ব্বে তাহার ঐরপে শ্রীভগবান্ শ্রীক্লফটেতেক ভারতীর অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমায় শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তনে উন্মন্ত হইবার কথা লোকপ্রসিদ্ধ। আবার কি সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে ? আবার কি বিদেশীর ঘণাস্পান, নইগোরব, দরিদ্র ভারতের যুগপ্রয়োজন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের কর্ষণায় বিষম উত্তেজনা আনমনপূর্বক তাঁহাকে বর্ত্তমানকালে শরীর পরিগ্রহ করাইয়াছে ? হে পাঠক, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন যে মহাপুরুষের কথা আমরা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনালোচনায় র্কিতে পারা যাইবে, ঘটনা ঐরপ হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র ও করিছাদিরপে পূর্ব্ব যুগে যিনি আবিভূতি হইয়া সনাতন ধ্যা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের যুগপ্রয়োজন সাধিত করিতে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত প্রনরায় ধক্ত হইয়াছে।

### প্রথম অধ্যায়

#### যুগ-প্রয়োজন

বিভা সম্পদ্ পুরুষকার-সহায়ে মানবজীবন বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সর্বার কতদ্র প্রদার লাভ করিতেছে, তাহা অতি क्रुननभी व्यक्तित्र भराज क्रमयक्रम रहा। मानव মান্ত বৰ্তমান-কালে কভন্তর থেন কোন ক্ষেত্রেই একটা গণ্ডিব ভিত্তব উন্নত ও শক্তি-আবদ্ধ হইয়া এখন আর থাকিতে চাহিতেছে नाली इडेगाइ না। স্থলে জলে যথেচছ পরিভ্রমণ কবিয়া স্থী না হট্য়া সে এখন অভিনৰ যন্ত্ৰাবিকারপূর্বক গগ্নচারী **হুইয়াছে: তুম্নাবৃত স্মুদ্রতলে ও জালাময় আগ্রেয়**গিরিগর্ভে অবতীর্ণ চইয়া দে নিজ কৌতৃহলনিবুত্তি করিয়াছে; চিব-হিমানী-মণ্ডিত পর্বত ও সাগরপাবে গমনপ্রবিক সে ঐ সকল প্রদেশের ব্যায়থ বহস্ত অবলোকনে সম্প হট্যাছে; পৃথিবীয় কৃদ্ৰ বৃহৎ যাবতীয় লতা, ওষধি ও পাদপের ভিতর সে আপনার কায় প্রাণম্পন্দনের পরিচয় পাইয়াছে এবং সর্বপ্রকার প্রাণিজাতকে নিজ প্রত্যক্ষ ও বিচারচক্ষুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধিরূপ স্বকীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। এরপে ক্ষিত্যপ্রভেলাদি ভত-পঞ্চের উপর অধিপত্য স্থাপনপ্রবৃক সে এখন জভা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেও সন্থষ্ট না থাকিয়া ভুদুরাবস্থিত গ্রহনক্ষতাদির সমাক্ সংবাদ লইবার জন্য

#### যুগ-প্রয়োজন

উদ্গ্রীব হইয়া ক্রমে উহাতেও ক্বতকাথ্য চইতেছে। অম্বর্জগৎ পরিদর্শনেও তাহার উভ্তমের অভাব লক্ষিত হইতেছে না ভূয়োদর্শন এবং গবেষণা-সহায়ে ঐ ক্ষেত্রেও মানব নুত্রন তত্ত্বসকল এখন নিতা আবিষ্কার করিতেছে। জীবন রহস্ত অনুশীলন করিতে যাইয়া সে এক জাতীয় প্রাণীর অন্ত জাতিতে পরিণতির বা ক্রমাভিব্যক্তির কথা জানিতে পারিয়াছে; শরীর ও মনের স্বভাব আলোচনাপুর্বক আগুন্তবান হক্ষ্ম জড়োপাদানে মনের গঠনরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে; জড়জগতের কায় অন্তর্জগতের প্রত্যেক ঘটনা অলজ্যা নিয়মস্ত্রে প্রথিত বলিয়া জানিতে পারিয়াছে. এবং আতাহত্যাদি অদম্বন্ধ মানদিক ব্যাপারদকলের মধ্যেও স্কু নিয়মশুঝলের পরিচয় পাইথাছে। আবার, ব্যক্তিগত জীবনের চিরান্ডিত সম্বন্ধে কোন্দ্রপ নিশ্চয় প্রমাণ লাভে সমর্থ না হইলেও ইতিহাসালোচনায় মানৰ তাহার জাতিগত জীবনের ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা উক্তপে জাতিগত জাবনে দেখিতে পাইয়া সে এখন উহার সাফল্যের জ্বন্স, বিজ্ঞান ও লংহতচেষ্টাসহায়ে অজ্ঞানের দহিত চিরসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং অনন্ত সংগ্রামে অনন্ত উন্নতি কল্পনাপূর্মক বহিরন্তর্গজ্যের তুর্লক্ষ্য প্রদেশসমূহে পৌছিবার জন্ম অনন্ত বাসনাপ্রবাহে আপন জীবনতরী भागाहेबा निवाद ।

পাশ্চাত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া পূর্কোক্ত জীবন-প্রদার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ প্রাচ্য দেশসকলেও উহার প্রভাব মন্ত্র লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞানের অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধ ইইতেছে, প্রাচ্য

#### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

নানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্ত্তিত হইরা পাশ্চাতা নানবের ভাবে গঠিত হইরা উঠিতেছে। পারস্থা, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনায় ঐ কথা বৃঝিতে পারা যায়। ফলাফল ভবিষ্যতে ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্য হইতে প্রাচ্যে ভারবিস্তার

विनिष्ठी (वांध इट्रेग्नी शांदक।

পুর্বোক্ত প্রসারতার ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। বিচারসহায়ে পাশ্চাত্য মানবের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে—ঐ প্রসারেব মূল কোথায় এবং উহা কীদৃশ স্থভাববিশিষ্ট, উহার প্রভাবে পাশ্চাত্য জীবনের

পাশ্চাত্য
নানবের জীবন
দেখিয়া ঐ
এবং বিলোপ সাধিত হইয়াছে, এবং উহার
উন্নতির ভবিষ্যৎ
ফলাফল নিণ্ম
করিতে হইবে
তিপস্থিত ইইয়াছে। ঐরমণে বাষ্টি ও সমষ্টিভত

পাশ্চাত্য-জীবনে উহার ফলাফল একবার নির্ণীত হইলে, দেশকালভেদে ঐ বিষয়ের অন্তত্ত নির্ণয় করা কঠিন হইবে না।

ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে, ত্র:সহ শীতেব প্রকোপ অতি প্রাচীন কাল হইতে পাশ্চাত্য মানবমনে দেহ-

#### যুগ-প্রয়োজন

বুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন কবিয়া, তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সংহত-চেষ্টায় স্থার্থসিদ্ধি—একথা সহজেই বুঝাইয়া উহাতে স্বন্ধাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল। ঐ স্বার্থপরতা এবং মুজাডিপ্রীভিই তাহাকে, কালে অদমা উৎদাহে অপর জাতি-পাশ্চান্তা সকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পদে খানবের উন্নতির কারণ নিজ জীবন ভবিত করিতে প্ররোচিত করে। ও ইতিহাস উহার ফলে যখন সে নিজ জীবনযাতার কতকটা অসার করিতে পারিল, তথনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তদৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিল্লা ও সদগুণসম্পন্ন হইতে প্রবৃত্ত করিল। এরপে জীবনসংগ্রাম ভিন্ন উচ্চ বিষয়-সকলে তাহার দৃষ্টি আরুষ্ট হইবামাত্র সে দেখিতে পাইল-ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবাব পথে ধর্মবিশ্বাস এবং পুরোহিতকুলের প্রাধান্ত তাহার অন্তরায়ম্বরূপে দণ্ডায়মান। দেখিল, বিভাশিক্ষায় শ্রীভগবানের অপ্রসন্নতালাভে অনস্তনিরয়গামী হইতে হইবে. কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই পুরোহিতকুল নিশিচন্ত নহেন, কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর ২ইতে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। তথন স্বার্থসাধন-তৎপর পাশ্চাত্য মানবের কর্ত্তব্য-নিষ্ধারণে বিলম্ব হইল না। সবল হত্তে পুরোহিতকে দুরে নিক্ষেপ করিয়া দে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। ঐরূপে ধর্মাথাজকের সহিত শাস্ত্র ও ধর্মাবিশাসকে দূরে পরিহার করিয়া, পাশ্চাত্য নবীন পথে নিজ জীবন পরিচালিত করে; এবং পঞ্চেক্তিয়গ্রাহ্নতারূপ নিশ্চিত প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া কোন

## শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

বিষয় কথনও বিশ্বাস বা গ্রাহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচারাত্মমানাদিপূর্বক বিষয়-বিশেষের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পাশ্চাত্য এখন হইতে যুম্মদ্প্রত্যয়গোচর বিষয়ের উপাসক হইয়া পড়ে এবং অম্মদ্প্রত্যয়গোচর বিষয়ীকে বিষয়-সকলের মধ্যে অক্সতম ভাবিয়া, উহার অভাবাদিও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণপ্রযোগে জানিতে অগ্রসর হয়। গত চারি শত বৎসর সে এরুবে জ্বাগতিক প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়সহায়ে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐ কালের ভিতরেই বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান শৈশবের জড়তা এবং অসহায়তা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবনের উভ্যম, আশা, আনন্দ ও বলোনাত্ততায় উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্ধ জড়বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, প্রকোক্ত নীতি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ, সংযম, স্বার্থহীনতা এবং আন্তবিজ্ঞান অন্তর্মু থতাই ঐ বিজ্ঞাননাভের একগাত্র পথ সম্বন্ধে পাশ্চাতা মানবের মুখতা এবং নিরুদ্ধবৃত্তি মনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র উহার কারণ: ান্ত্র। অভএব বহিন্দ্র্য পাশ্চাত্যের ঐ বিষয়ে এবং ঐভাগু তাহার মনের পথ হারাইয়া দিন দিন দেহাত্মবাদী নাস্তিক অশান্তি হইয়া উঠায় কিছুমাত্র আশ্চর্যা নাই। সেজন্ম ঐহিকের ভোগস্থথই পাশ্চাতোর নিকট এখন সর্বান্ধরূপে পরি-গণিত, এবং তল্লাভেই সে স্বিশেষ যত্নাল; এবং তাহার

#### যুগ-প্রয়োজন

विकानमक भार्थकान के विषयहें अधानक: अयुक्त इहेश তাহাকে দিন দিন দান্তিক ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ঐজ্জাই দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাতো স্বর্ণগত জাতিবিভাগ, প্রলয়বিষাণনাদী করাল কামান বন্দুকাদি, অসামাষ্ট্র শ্রীর পার্শ্বে দারিদ্রাজাত অসীম অসস্তোষ এবং ভীষণ ধনপিপাদা, প্রদেশাধিকার ও পরজাতি-প্রপীড়নাদি। এজকুই আবার দেখিতে পাওয়া যায়. ভোগস্থাের চরমে উপস্থিত হইয়াও পাশ্চাতা নরনারীর আত্মার অভাব ঘচিতেছে না এবং মৃতার পারে জাতিগত অক্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র অবলম্বনে তাহার৷ কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে পাশ্চাতা এখন বুঝিয়াছে যে, পঞ্চেব্রেম্বর্জনিত জ্ঞান তাহাকে দেশকালাতীত বস্তুতস্ত্রাবিদ্ধারে কথন সমর্থ করিবে না। বিজ্ঞান তাহাকে ঐ বস্তুর ক্ষণিক আভাসমাত্র প্রদানপূর্বক উহাকে ধরা বুঝা তাহার সাধাাতীত বলিয়া নিবুত হয়। অভএব যে দেবতার বলে সে আপনাকে এতকাল বলীয়ান ভাবিয়াছিল, যাঁহার প্রদাদে তাহার যাবতীয় ভোগত্রী ও সম্পদ, সেই দেবতার পরাভবে পাশ্চাত্য মানবের আন্তরিক হাহাকার এখন দিন দিন বন্ধিত হইতেছে এবং আপনাকে সে নিতাম্ভ নিরূপায় ভাবিতেছে।

পাশ্চাত্য জীবনের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসালোচনায় আমরা দোখিতে পাইতেছি যে, উহার প্রাসারভিত্তির মূলে বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্মবিশ্বাসরাহিত্য বিষ্ণমান। পাশ্চাত্যের স্থায় উন্নতিলাভ অতএব ব্যক্তি বা জাতিগত জীবনে পাশ্চাত্যের করিতে হইলে অনুরূপ ফললাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছায় বা

## **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

স্বাধশন ও অনিচ্ছায় অপরকে ঐ ভিত্তির উপরেই নিজ্ব ভোগলোল্প কীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্ত দেখিতে হাতে হইবে। পাওয়া বায়, জাপানী প্রভৃতি যে সকল প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্যের ভাবে জাতীয় জীবন গঠনে তৎপর হইয়াছে, স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দোষসকলেরও আবির্ভাব হইতেছে। পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হওয়ার উহাই বিষম দোষ। পাশ্চাত্যসংসর্গে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে, তাহার অনুশীলনে ঐ কথা আমরা আরও স্পষ্ট বৃথিতে পারিব।

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—পাশ্চাত্যসংসর্গে আদিবার পুর্বে 'জাতীয় জীবন' বলিয়া একটা কথা ভারতে বিভ্যমান ছিল कि ना। উछात्र वनिष्ठ इहेरव, कथा ना ভার:ত্র থাকিলেও ঐ কথার লক্ষ্য যাহা, তাহা যে প্ৰাচীৰ জাতীয় জীবনের ভিত্তি একভাবে ছিল ত্রিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ. তখনও সমগ্র ভারত শ্রীগুরু, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গাতায় শ্রনা-পরায়ণ ছিল, তথনও গোকুলের পূজা উহার সর্বাত্র লক্ষিত হইত, তথনও ভারতের আবালর্দ্ধ নরনারী রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধমাগ্রস্থাকল হইতে একই ভাবতরক্ষ হৃদয়ে বহন করিয়া জীবন পরিচালিত করিত এবং উহার বিভিন্ন বিভাগের বুধমগুলী আপন আপন মনোভাব দেবভাষায় পরস্পারের নিকটে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। এরপ আরও অনেক একতা-স্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং ধর্মভাব ও ধর্মাকুর্চান যে ঐ একতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

#### যুগ-প্রয়োজন

ভারতের জাতীয় জীবন এক্রপে ধর্মাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত চিল বলিয়া উহার সভ্যতা এক অপুর্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে হইলে, সংযমই ঐ সভ্যতার প্রাণ-ম্বরূপ ছিল। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়কেই ভারত সংযম-সহায়ে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা প্রদান করিত। ত্যাগের জক্ত ভোগের গ্রহণ এবং পরজাবনের জক্ত এই জীবনের শিক্ষা—একথা সকলকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করাইয়া ব্যক্তি ও জাতির ব্যবহারিক জীবন সে সর্বাদা উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করিত। সেজনুই উহার বর্ণ বা জাতিবিভাগ এতকাল পর্যান্ত কোন শ্রেণীর স্থার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিণের বিষম অসম্ভোষের কারণ হয় নাই। কারণ, সমাজের ভেড়া বংশ্র যে শ্রেণী বা স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে. প্রভিষ্ঠিত ছিল ংলিয়া ভোগ-দেই স্তরের কর্ত্তব্য নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সাধন লইয়া সে যথন অভারে স্থিত সমভাবে মান্র-জীবনের ভারতের म्था উদ্দেশ জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হইবে. শমাজে কথন বিবাদ উপস্থিত তথন তাহার অসম্যোষের কারণ আর কি হইতে হয় নাই পারে? শ্রেণীবিশেষের ভোগপ্রথের তারতমাকে অধিকার করিয়া পাশ্চাতাসমাজের কায় ভারতের সমাজে যে প্রাচীনকালে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে সমাজত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল বলিয়া। প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে পূর্বেকাক্ত কথাগুলি স্মর্পে রাখিয়া দেখা যাউক, পাশ্চাত্য-সংসর্গে উহার জীবনে কীদৃশ পরিবর্ত্তন সকল এখন উপস্থিত হইয়াছে।

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

পাশ্চাত্যের ভারতাধিকারের দিন হইতে ভারতের জাতীয় ধনবিভাগ প্রণালীতে যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশুস্তানী। ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ ভাগ মাত্র পাশ্চাতোর ভারভাষিকার পরিবর্ত্তিত করিয়াই পাশ্চাত্যপ্রভাব নিবত্ত হয় ও ভাহার ফল নাই। প্রাচীনকাল হইতে যে সকল মল সংস্থার লইয়া ভারত-ভারতী ব্যক্তি ও জাতিগত জীবন পরিচালিত করিতেছিল, সেই সকলের মধ্যে ঐ প্রভাব এক অপর্বর ভাব-পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্য বুঝাইল, ত্যাগের জুক ভোগ, একথা পুরোহিতকুলেব স্বাথিসিদ্ধির জন্ত উদ্ভত হইয়াছে; পরজীবনের ও আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার এক প্রকাণ্ড কবিকল্পনা: সমাজের যে ভারে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই ভারেই সে আমরণ নিবদ্ধ থাকিবে, ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর অক্সায় নিয়ম আর কি হইতে পারে? ভারতও ক্রমে তাহাই বঝিল এবং ত্যাপ ও সংযম-প্রধান পর্ব জীবন-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর ভোগ লাভের জন্ম বাগ্র হইয়া উঠিল। এরপে উহাতে পুর্ব শিক্ষাদীক্ষার লোপ হইল এবং নাস্তিক্য, পরাত্র-করণপ্রিয়তা ও আতাবিশ্বাসরাহিত্যের উদয় হইয়া উহাকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর তুল্য নিভাস্ত নিক্রীর্ঘ্য করিয়া তলিল। ভারত বুঝিল, সে এতকাল ধরিয়া যাহা হাদ্যে বহন করিয়া যত্বে অমুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসম্বুল,—বিজ্ঞানবলে বলীয়ান পাশ্চাত্য তাহার সংস্কারসমূহকে অমার্জিত ও অদ্ধ বর্বার বলিয়া থেরূপ নির্দেশ করিতেছে, তাহাই বোধহয় সত্য।



#### যুগ-প্রয়োজন

ভোগলালসামুগ্ধ ভারত নিজ্প পূর্বেতিহাস ও পূর্বগোরব বিশ্বত হইল। শ্বতিভ্রংশ হইতে তাহার বৃদ্ধিনাশ উপস্থিত হইল এবং উহা তাহার জাতীয় অন্তিজ্বের বিলোপ সাধন করিবার উপক্রম করিল। আবার ক্রহিক ভোগলাভের জন্ম তাহাকে এখন হইতে পরম্থাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হওয়ায় উহার লাভও তাহার ভাগ্যে দূরপরাহত হইল। ক্ররূপে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারশূল তর্ণীর ক্রায় সে পরামুক্রন ক্রিয়া বাসনাবাত্যাভিমুথে যথা ইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

তথন চারিদিক হইতে রব উঠিল, ভারতের জাতীয় জীবন কোন কালেই ছিল না। পাশ্চাত্যের রূপায় এতদিনে তাহার ঐ জীবনের উন্মেষ হইতেছে. কিন্তু উহার পাশ্চাত্রাভাব-পূর্ণাবির্ভাবের পথে এখনও অনেক অন্তরায় সহায়ে নিজীব ভারতকে সঞ্জীব বিজমান। ঐ ধে উহার জনিবার্ঘা ধর্মসংস্কার কবিবার চেইা উহাই উহার সর্বনাশ করিয়াছে। ঐ যে ও ভাহার ফল অসংখ্য দেবদেবীর পুঞ্গা—ঐ পৌত্তলিকতাই তাহাকে এতদিন উঠিতে দেয় নাই। উহার বিনাশ কর, উচ্ছেদ কর, তবেই ভারত-ভারতী সঙ্গীব হইয়া উঠিবে। ঈশাহি ধর্ম এবং তদমুকরণে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যামুকরণে সভাসমিতি গঠিত হইয়া প্রাণহীন ভারতকে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিধবাবিবাহ ও গ্রী-স্বাধীনতার উপকারিতা প্রভৃতি নানা কথা শ্রবণ করান হইল—কিন্তু তাহার অভাববোধ ও হাহাকার নিবৃত্ত না হইয়া প্রতিদিন বর্দ্ধিত ২ইতে লাগিল। বেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পাশ্চাত্য সভ্যতার যত

#### শ্রীশ্রীরামকফদীলাপ্রসঙ্গ

কিছু সাজ সরঞ্জাম একে একে ভারতে উপস্থিত করা হইল কিন্তু বৃথা চেষ্টা—যে ভাবপ্রেরণায় ভারত সজীব ছিল তাহার অস্থসন্ধান এবং পুন:প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ঐ সকলে কিছুমাত্র হইল না। ঔষধ যথাস্থানে প্রযুক্ত হইল না, রোগের উপশম হইবে কিরপে? ধর্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম সজীব না হইলে সে সজীব হইবে কিরপে? পাশ্চাত্যের ভাবপ্রসারে তাহাতে যে ধর্মগ্রানি উপস্থিত হইয়াছে, নাস্তিক পাশ্চাত্যের তাহা দূর করিবার সামর্থা কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরপে? পাশ্চাত্যাধিকারের পূর্বের ভারতের জাতীয় জীবনে যে কিছুমাত্র দোষ ছিল না, একথা বলা যায় না। কিন্তু জাতীয় শরীর

সঞ্জীব থাকায় ঐ দোষ নিবারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত ভারতের প্রাচীন জাভিয় চেষ্টাও উহাতে সর্বনা লক্ষিত হইত। জাতি জীবনের দোষ- এবং সমাজের ভিতর এখন সেই চেষ্টার বিলোপ শুণ বিচার
দেখিয়া বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্যভাব-প্রাসাররূপ

ঔষধ-প্রয়োগ রোগের সহিত রোগীকেও সরাইতে বসিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মানি ভারতেও
অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক ঐ মানি বর্ত্তমানকালে
পৃথিবীর সর্ব্বত্ত কতদ্র প্রবল হইয়াছে, তাহা
পাশ্চাত্যভাববিস্তারে
ভারতের কোন বাস্তব পদার্থ থাকে এবং বিধাতার
বর্ত্তমান
ধর্মানি
তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের ভোগপরায়ণ মানবভাবন যে উহা হইতে বহুদুরে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, একথা

#### যুগ-প্রয়োজন

নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞান-সহায়ে মানবের বর্তমান জ্ঞাবন-প্রাণাধ মানবকে বিচিত্র ভোগদাধনলাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে যে শান্তির অধিকারী করিতে গারিভেছে না, তাহা ঐজন্তা। কে উহার প্রতিকার করিবে? পৃথিবীর ঐ অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্বলোগদাধন উপেক্ষাপুর্বাক যুগোপযোগী ন্তন ধর্ম-পগাবিদ্ধারে প্রযুক্ত কারবে? প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্রের ধর্ম-মানি দূর করিয়া শান্তিময় ন্তন পথে জ্ঞীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে?

গীতামুথে শ্রীভগবান্ প্রতিক্রা করিয়াছেন, জগতে ধর্ম্মানি উপস্থিত হইলেই তিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক শরীরধারী ক্রপে প্রকাশিত হইনেন এবং ঐ গ্লানি দূর করিয়া নিবারণের পুনরায় মানবকে শাস্তিব অধিকারী কবিবেন। শুভ ঈ্যরের পুনরায় অবতীর্থ উত্তেজনা আনম্বন করিবে না ? বর্ত্তমান অভাবনোধ হত্ত্যা ও অশাস্তি কি তাঁচাকে শরীরপ্রিগ্রহ করিতে প্রযুক্ত করিবে না ?

হে পাঠক! যুগ-প্রযোজন ঐ কাষ্য সম্পন্ন করিন্নাছে—শ্রীভগবান্
জগদ্পুরুরপে সত্য সভাই পুনরায় আবিভূতি হইনাছেন! আধস্তম্বয়ে
শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্কাণী,—"বত মত তত পথ," "সর্কান্তঃকরণে যাহাই অন্প্রান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ
করিবে!" মুগ্ধ হইন্য মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানমনের জন্ম তাঁহার
অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্তা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের
মথাসাধ্য আলোচনা ওধ্যান করিয়া,আইস, আমরা উভরে পবিত্র হই!

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে সকল মহাপুরুষ জগতে অন্তাপি পুজিত হুইতেছেন, শ্রীভগবান রামচক্র ও শাক্যাদিংহের কথা ছাড়িয়া দিলে,

তাঁহাদিগের সকলেরই পার্থিব জীবন হুঃখ দারিদ্রা,

দরিত্রগৃংহ ঈশ্বরের

সং**সারের অম্বচ্ছলতা** এবং এমন কি কঠোরতার

**অবতী**্ ভইবার ভিতর **আ**রম্ভ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

ঙ্হবার কারণ যথা, ক্ষত্তিয়রাজকুল অবস্কৃত করিলেও শ্রীভগবান্ শ্রীক্ষেত্র কারাগ্যাহ জন্ম ও আত্মীয়-স্থলন হুইতে

দ্রে, নীচ গোপকুলমধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল;

শ্রীভগবান্ ঈশা পান্থশালার পশুরক্ষাগৃহে দরিন্ত পিতামাতার ক্রোড়
উজ্জল করিয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ শঙ্কর দরিন্ত বিধবার পুত্ররূপে
অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ শ্রীরুফাঠৈততা নগণ্য সাধারণ
বাক্তির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ইস্লাম ধর্মপ্রবর্ত্তক শ্রীমং
মহম্মদের জীবনেও ঐ কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ হইলেও
কিছ, যে তৃঃখ-দারিদ্রোর ভিতর সজ্যোধের সরস্তা নাই, যে অম্বচ্ছল
সংসারে নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নাই, যে দরিন্ত পিতামাতার হৃদয়ে
ত্যাগ, পবিত্রতা এবং কঠোর মহ্মধ্যত্বের সহিত কোমল দয়াদাক্ষিণ্যাদি
ভাবসমূহের মধুর সামজ্বস্ত নাই, সে স্থলে তাঁহারা কথনও জন্মগ্রহণ
করেন নাই।



## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত বিধানের সহিত তাঁহাদিগের ভাবী জীবনের একটা গূঢ় দম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কারণ, যৌবন এবং প্রোঢ়ে থাহাদিগকে সমাজের ছঃথী. দরিদ্র এবং অত্যাচারিতদিগের নম্নাশ্রু মুছাইয়া হাদয়ে শান্তিপ্রদান করিতে হইবে, তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তির অবতার সহিত পূর্বে হইতে পরিচিত ও সহাত্মভৃতিসম্পন্ন না হইলে ঐ কার্য্য সাধন করিবেন কিরুপে ? শুর তাহাই নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ্দ্থিয়াছি, সংসারে ধর্মপ্লানি নিবারণের জন্মই অবতারপুরুষদকলের অভ্যানয় হয়। ঐ কাধ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পূর্ব-প্রচারিত ধর্মবিধানসকলের যথায়থ অবস্থার সহিত প্রথমেই পরিচিত ভইতে হয় এবং ঐ সকল প্রাচীন বিধানের বর্ত্তমান গ্রানির কারণ আলোচনাপুর্বক তাহাদিগের পুর্বতা ও সাফল্যম্বরূপ দেশকালোপ-্যার্গ নূতন বিধান আবিষ্কার করিতে হয়। ঐ পরিচয়লাভের বিশেষ অযোগ দরিজের কুটার ভিন্ন ধনীর প্রাদাদ কথন্ত প্রদান করে না। কারণ, সংসারের স্থভোগে বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অধ-লম্বনম্বরূপে সর্বাদা দুঢ়ালিঙ্কন করিয়া থাকে। অতএব সর্বাত্র ধর্ম্মানি উপস্থিত হুইলেও পুরু পুর্ব বিধানের যথায়ণ কিঞ্চিদাভাগ দরিদ্রের কুটীরকে তথনও উল্লেগ করিয়া রাথে; এবং ঐ জনুই বোধ হয়, জগদ্গুরু মহাপুরুষদকল জন্ম পরিগ্রহকালে দরিদ্র পরিবারেই আরুষ্ট হইয়া থাকেন।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা বলিতে বদিয়াছি, তাঁহার জীবনারম্ভও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অভিক্রম করে নাই।

হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে যেখানে বাঁকুড়া ও

## শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলাদ্যের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সন্ধিষ্টলের অন্তিদুরে তিন্থানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে শীরামকঞ্চ-পরস্পরের সল্লিকটে অবস্থিত আছে। গ্রাম-দেবের জন্মভূমি বাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামার-কামারপুকুর পুকুর ও মুকুন্দপুকুরক্রপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে, পথিকের নিকটে একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীভ হইয়া থাকে। সেজক্স চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জমিদার-দিগের বহুকাল ঐ গ্রামে বাস থাকাতেই বোধ হয় কামার-পুকুরের পুর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেইকালে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বন্ধনান মহারান্দের গুরুবংশীয়দিগের লাখরাজ জমিদারীভুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগের বংশধর খ্রীযুক্ত গোপীলাল, ত্রথলাল গোম্বামিগণ \* ঐ গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

<sup>\*</sup> শ্হণয়রাম মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে হ্রপলালের হলে অনুপ গোষামীর নাম বলিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় উহা সমীচীন নহে। আমের বর্ত্তমান জমিদার লাহাবাবুদের নিকটে শুনিয়াছি, উব্দু গোষামীজীর নাম হুখলাল ছিল এবং ইহার পুত্র কুঞ্চলাল পোষামীর নিকট হইডেই গোহারা প্রায় পঞ্চায় বংসর পূর্বের কামারপুক্রের অধিকাংশ জমি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। আবার গ্রামে প্রবাদ আছে, শগোপেশর নামক বৃহৎ শিবলিক গোণীলাল গোষামী প্রতিষ্ঠিত করেন, অভএব উক্ত গোণীলাল পোষামী হুখলালের কোন পূর্বতন পুক্ষ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অথবা এমনও হইতে পারে,—হুখলালের অন্তু নাম গোণীলাল ছিল।

## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

কামারপুরুর হইতে বর্দ্ধমানশহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্থা আছে। কামারপুরুরে আসিয়াই ঐ রাস্থার শেষ হয় নাই; ঐ গ্রামকে অর্দ্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ৮পুরীধাম পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে। পাদচারী দরিদ্র যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুসকলের অনেকে ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগরাথ দর্শনে গমনাগ্যমন করেন।

কামারপুকুরের প্রায় ৯-১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ৮তারকেশ্বর মহানেবের প্রাপদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দারকেশ্বর নদের তারবর্ত্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আদিবার একটি পথ আছে। তদ্ভির উক্ত গ্রামের প্রায় নম্ম ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এথানে আদিবার প্রশস্ত পথ আছে।

১৮৬৭ খুষ্টান্দে ন্যালেরিয়াপ্রস্ত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্কে ক্ষিপ্রধান বঙ্গের পল্লাগ্রাম সকলে কি অপূর্ব্ব শান্তির ছায়।

অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ কামারপুক্র
অকলের পূর্বফালী বিভাগের এই গ্রামসকলের বিস্তার্শি
সমৃদ্ধি ও ধান্তপ্রাস্তরসকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি
বর্জমান অবং।

বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের সাম্ব
প্রতীত হইত। জমির উর্বর্জায় থাত্মস্বেরের অভাব না থাকায়
এবং নির্ম্বল বায়ুতে নিত্য পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীদিগের
দেহে স্বাস্থ্য ও স্বল্লা এবং মনে প্রীতি ও সম্ভোষ স্বর্জদ

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

পরিলক্ষিত হইত। বহুজনাকীর্ণ গ্রামদকলে আবার, কৃষি ভিন্ন ছোট খাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরপে উৎকৃষ্ট জিলাপী, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত করিবার জক্ত কামারপুকুর এই অঞ্চলে চিরপ্রসিদ্ধ এবং আবলুষ কাষ্ট-নিশ্মিত হুঁকার নল নির্মাণপুর্বক ঐ গ্রাম কলিকাতার সহিত কারবারে এখনও বেশ হ'পয়সা অর্চ্ছন করিয়া থাকে। স্থতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জক্ত এবং অক্ত নানা শিল্পকার্যোও কামারপুকুর এককালে প্রাদিদ্ধ ছিল। বিষ্ণু চাপড়ি প্রমুখ কয়েকজন বিখাতি বস্তব্যবদায়ী এই গ্রামে বাদ করিয়া তথন কলিকাতার সহিত অনেক টাকার কারবার করিতেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামে এখনও হাট বদিয়া থাকে। তারাহাট, বদনগঞ্জ, সিহর, দেশডা প্রভৃতি চতুষ্পার্যন্থ গ্রামসকল হইতে লোকে হুতা, বন্ধ, গামছা, হাঁড়ি, কল্মী, কুলা, চেঙ্গারি, মাত্রর, চেটাই প্রভৃতি সংসারের নিত্যব্যবহার্ঘ পণ্য ও ক্ষেত্রজ দ্রবাসকল হাটবারে কামারপুকুরে আনম্বনপূর্মক পরস্পরে ক্রম্ববিক্রয় করিয়া থাকে। গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপুদা ও শিবের গান্ধনে এবং বৈশাথ বা জৈচ্ছে চবিবশ প্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুথরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন জমিদারবাটীতে বারমাস সকলপ্রকার পালপার্বাণ এবং প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সকলে নিত্যপূজা ও পার্বাণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য, দারিদ্রাজনিত মভাব বর্ত্তমানে ঐ সকলের অনেকাংশে লোপ সাধন করিয়াছে।

## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

৺ধর্মঠাকুরের পূজায়ও এখানে এককালে বিশেষ আড়ন্বর ছিল। কিন্তু এখন আর সেই কাল নাই; ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধ ত্রিরত্বের অক্সতম শ্রীধর্ম এখন কুর্মমৃর্ট্রিতে **৺ধর্ম**ঠাকুরের পরিণত হইয়া এখানে এবং চতুম্পার্মস্থ গ্রাম-পূঞা সকলে সামাত পূজা মাত্রই পাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে দেখা গিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও থাকে। উক্ত ধর্মচাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্নগ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্মঠাকুরের নাম— 'রাঞাধিরাজ ধর্ম'. শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত ঠাকুরের নাম— 'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম্ম', এবং মুকুন্দপুকুরের সন্নিকটে মধুবাটী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মোর নাম 'সন্নাসীরায় ধর্ম'। কামার-পুরুরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের রথযাত্রাও এককালে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচুড়াসমন্বিত স্থলীর্ঘ রথখানি তথন তাঁহার মন্দিরপার্খে নিত্য নয়নগোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে ঐ রণ আর নিশ্মিত হয় নাই। ধর্মমন্দিরটিও সংস্কারাভাবে ভূমিদাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ধর্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহার নিজ বাটীতে ঠাকুরকে এখন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, কারস্থ, তাঁতি, সন্দোপ, কামার, কুমার, জ্বেল,
ডোম প্রভৃতি উচ্চনীচ সকল প্রকার জাতিরই
হানদারপুকুর,
ভৃতীর ধাল, কামারপুকুরে বসতি আছে। গ্রামে তিন
আত্রকানন চারিটি বৃহৎ পুক্ষরিণী আছে। তর্মধ্যে
প্রভৃতির কথা
হালদারপুকুরই সর্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন কুল্র
প্রক্ষরিণী অনেক আছে। তাহাদিগের কোন কোনটি আবার

ACC NO 9 CH DI.

## **ন্ত্রীন্ত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

শতদল কমল, কুমুদ ও কহলারশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিয়া অপুর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইটক-নির্শিত বাটার ও সমাধির অসম্ভাব নাই। পুর্বের উধার সংখ্যা অনেক অবিক ছিল। রামানন্দ শাঁথারির ভগ্ন দেউল, ফকির দত্তের জীর্ণ রাসমঞ্চ, জঙ্গলাকীর্ণ ইপ্টকের স্থুপ এবং পরিত্যক্ত দেবালয়সমূহ নানাস্থলে বিভ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ের এবং গ্রামের পুর্বাহমান্ধর পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামক কুইটি শাশান বর্তুমান। শোষোক্ত স্থানের পশ্চিমে গোচর প্রান্থর, মাণিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য আত্রকানন এবং আমোদর নদ বিভ্যমান আছে। ভূতীর খাল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদ্বে উক্ত নদের সহিত্ব সম্প্রিলত হইয়াতে।

কামারপুকুরের অন্ধক্রোশ উত্তরে ভ্রম্ববো নামক গ্রাম।
শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বিশেষ ধনাঢ্য
ব্যক্তির তথায় বাদ ছিল। চতুপ্পার্যস্থ প্রামভূরম্বোর
মাণিকরাজা সকলে ইনি 'মাণিকরাজা' নামে পরিচিত
ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আত্রকানন ভিন্ন 'স্থুখসায়ের',
'হাতিসায়ের' প্রভৃতি বৃহৎ দীর্ঘিকাসকল এখনও ইহার কীর্ত্তি
ঘোষণা করিতেছে। শুনা যায়, ইহার বাদীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ
অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

কামারপুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। চতুম্পার্যস্থ গ্রামসকলকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার

## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন কালে এথানে একটি হুর্ভেন্ত হুর্গ গড় মান্দারণ গতি কৌশলে পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিথায় পরিণত করা হইয়াছিল।

মানদারণ হর্ণের ভগ্ন তোরণ, স্তুপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদ্বে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের রাজত্বকালে এই সকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছে। গড় মান্দারণের পার্শ্ব দিয়াই বৰ্দ্দমানে গমনাগমন করিবার পূর্ব্বোক্ত পথ প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ পথের ছই ধারে অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। উক্ত গড় হইতে প্রায় নয় ক্রোশ উদ্ভরে অবস্থিত উচালন নামক স্থানের দীর্ঘিকাই ਕੋਨੀਕਾ ਕਰ ਜੀ ਹਿ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুহৎ। উক্ত পথের একস্তানে '3 (মাগল-মারির একটি ভগ্ন হস্তীশালাও লক্ষিত হইয়া থাকে। যুদ্ধকেত্ৰ ঐ সকল দর্শনে ব্ঝিতে পারা বায়, যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্য্যার্থেই এই পথ নিম্মিত হইয়াছিল। মোগলমারির প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র পথিমধ্যে বিভ্রমান থাকিয়া ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত আছে। এই গ্রামসকল এককালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। দেরের দীর্ঘিকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেবালয় এবং অক্ত নানা বিষয় দেখিয়া ঐ কথা অমুমিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সেই সময়ে উক্ত গ্রামন্ত্রের তিন্ন জমিদারীভুক্ত ছিল এবং উহার জমিদার রামানন্দ রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামের জমিদার বাদার বাদার বাদ করিতেছিলেন। এই ভমিদার বিশেষ ধনাতা রামানন্দ না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কারণে কারারও উপর কুপিত হইলে, ইনি এ প্রজাকে সর্বস্বাস্ত করিতে কিছুমাত্র কুন্তিত হইতেন না। ইংলার ক্লাপুত্রাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে, প্রজাপীড়ন অপরাধেই ইনি নির্বাংশ হইন্নাছিলেন, এবং মৃত্যুর পবে ইংলার বিষয়-সম্পত্তি অপরের হস্তগত হইন্নছিল।

প্রায় দেড় শত বংসর পূর্বের মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন, ধন্মনিজ্
এক ব্রাহ্মনপরিবারের দেরে গ্রামে বাস ছিল। ইংগরা সদাচারী,
কুলীন এবং শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইংগদিসের
প্রতিষ্ঠিত শিবালয়সমন্থিত পুক্রিণী এখনও 'চাটুয্যে পুক্র'
নামে থাতে থাকিয়া ইংগদিসের পরিচয় প্রদান করিতেছে।
উক্তবংশীয় শ্রীযুক্ত মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পূত্র এবং
দেরে গ্রামের
এক কন্তা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেও ক্ষুদিরাম
মণিকরাম সন্তবতঃ সন ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
চটোপাধ্যায়
তৎপরে রামশীলা নামী কন্তার এবং নিধিরাম
ও কানাইরাম নামক পুত্রেরের জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরান বয়:প্রাপ্তির সহিত অর্থকরী কোনরপ বিস্তায় পারদশিতা লাভ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা এবং ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ

## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

সদ্ত্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট আছে. বিধাতা তাঁহাকে ঐ সকল ভৎপুত্ৰ প্রচর পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কুদিরাম **চটোপাধ্যা**রের দীর্ঘ এবং সবল ছিলেন, কিন্তু সুলকায় ছিলেন না : গৌরবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন ছিলেন। বংশারুগত শ্রীরামচন্দ্রে ভব্তি তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিতাক্তা সন্ধাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পাচয়ন-পুর্বাক ৺রঘুরীরের পুজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। শৃদ্রের হইতে দান গ্রহণ দূরে থাকুক, শূদ্রঘান্ধী ব্রাহ্মণের তিনি কথনও গ্রহণ করেন নাই; এবং যে সকল পণ গ্রহণ করিয়া কর্ন্তা সম্প্রদান করিত, তাহাদিগের হত্তে জলগ্রহণ কবিতেন না। ঐরপ নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্ম গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত।

পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শ্রীষুক্ত ক্ষুদিরানের স্বন্ধেই পতিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি ঐ সকল কার্য্য যথা-ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমভী চন্দ্রা দেবী করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেও, তাঁহার পত্নী অল্প বয়সেই মৃত্যুমুথে পতিত হন। স্থত্তরাং আক্ষাঞ্চ

পঁচিশ বৎসর বয়:ক্রমকালে তিনি পুনরার দিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিছ বাটীতে ইহাকে সকলে 'চন্দ্রম' বলিয়াই সম্বোধন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সরাটিমায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল।

#### ত্রী শ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

তিনি স্থরপা, সরলা এবং দেবছিন্তপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু জ্বাবের অসীন শ্রজা, সেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকলের জক্তই তিনি সংসারে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সন্তবতঃ সন ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চক্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্মৃতবাং সন ১০০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ক্রম আট বৎসর নাত্র ছিল। সন্তবতঃ সন ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বংসর পরে শ্রীমতী কাত্যাহানী নামী কন্সার এবং সন ১২৩২ সালে দিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি স্মানন্দিতা হইয়াছিলেন।

ধর্মপথে থাকিয়া সংসার্থাত্রা নির্বাহ করা যে কতদুব কঠিন কাধ্য, তাহা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয়ঙ্গম হইতে বিলম্ব হয় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার কলা কাত্যায়নীর ক্রমিদারের জন্মপরিগ্রহের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি বিষম সহিত বিবাদে পরীক্ষার নিপতিত হইয়াছিলেন। প্রামের জ্ঞানার ক্লিগ্রামের সক্ষান্ত রামানন্দ রায়ের প্রজাপীডনের কথা আমরা 1889 ইত:পূর্মে উল্লেখ করিয়াছি। দেরেপুরের কোন বাব্দির প্রতি অসম্ভূষ্ট হইরা তিনি এখন মিথ্যাপবাদে আদালতে মকদ্দমা আনয়ন করিলেন এবং বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষু'দ্রামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অমুরোধ করিলেন। ধর্মপরায়ণ কুদিরাম আইন আদালতকে সর্বাদা ভীতির চক্ষে দেখিতেন এবং ঘটনা সত্য হইলেও ইতঃপূর্বে

## কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

কথন কাহারও বিরুদ্ধে উহাদিগের আশ্র দাইতেন না।
স্থতরাং জ্বমিদারের পূর্বোক্ত অমুরোধে আপনাকে বিশেষ
বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কিন্তু মিথাা সাক্ষ্য প্রদান না
করিলে জ্বমিদারের বিষম কোপে পতিত হইতে হইবে,
একথা স্থির জ্বানিয়াও তিনি উহাতে কিছুতেই সন্মত হইতে
পারিলেন না। অগত্যা এম্বলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই
হইল; জমিদার তাঁহারও বিরুদ্ধে মিথাা অপবাদ প্রদানপূর্বক
নালিশ রুজু করিলেন এবং মকদ্দমায় জয়ী হইয়া তাঁহার সমস্ত
পৈতৃক সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষ্পিরামের
দেরেপুরে থাকিবার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। গ্রামবাসী সকলে
তাঁহার ছঃখে যথার্থ কাতর হইলেও তাঁহাকে জমিদারের বিরুদ্ধে

ঐরপে প্রায় চল্লিশ বংসর বয়ংক্রমকালে ঐযুক্ত ক্ষুনিরাম

এক কালে নিঃম্ব হইলেন ! পিতৃপুরুষনিগের অধিকারি-ম্বংজ

এবং নিজ উপার্জ্জনের ফলে যে সম্পত্তি \* তিনি
কুনিরামের

তেকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বায়ুচাজ্তিত

দেরেগ্রাম

পরিত্যাপ

ছিল্লাভের স্থায় উহা এখন কোথায় এককালে

বিলান হইল ! কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাকে ধর্ম্মপথ

হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। তিনি

শর্ঘুবীরের শ্রীপাদপদ্মে একাস্ত শর্ম গ্রহণ করিলেন এবং স্থির
চিত্তে নিজ কর্ত্তব্য অবধারণপূর্বক হর্জ্জয়কে দূরে পরিহার

\* হদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীয়ুক্র
কুদিরামের প্রায় দেঙ্গত বিঘা জমি ছিল।

<sup>90</sup> 

#### **এতি এটা সক্ষম ক্রমান্ত প্রত্যা**

করিবার নিমিত্ত, গৈতৃক ভিটা ও গ্রাম হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কামারপুরুরের শ্রীযুক্ত ত্বথলাল গোন্ধামীজীর কথা আমরা ইত:পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। সমম্বভাববিশিষ্ট **সুখল**(ল ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সহিত ইংগর গোস্থানীর আমন্ত্রণ পুৰ্ব হইতে বিশেষ সৌদ্ৰগু উপস্থিত হইয়াছিল। ক্দিরামের বন্ধর ঐরপ বিপদের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ কামারপুকরে আপমন ও বাদ বিচলিত হইলেন এবং নিজ বাটীর একাংশে করেকথানি চালা ঘর চিরকালের জন্ম ছাডিয়া দিয়া তাঁহাকে কামারপুরুরে আসিয়া বাস করিবার জন্ম অনুরোধ পাঠাইলেন! শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উহাতে অকুলে কুল পাইলেন; এবং শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলাতেই পূর্ব্বোক্ত অনুরোধ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া, ক্রতজ্ঞহানয়ে কামারপুকুরে আগমনপূর্বক তদবধি ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধ-প্রাণ স্থখনাল উহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ধর্মপরায়ণ কুদিরামের সংসার্যাতা নির্কাহের জন্ত এক বিঘা দশ ছটাক ধাক্তজমি তাঁহাকে চিরকালের জন্য প্রদান করিলেন।

# তৃতীয় অধ্যায়

# কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

দশ বৎসরের পুত্র রামকুমার ও চারি বৎসরের কন্তা কাত্যায়নীকে সঙ্গে লইয়া সন্ত্রীক ক্ষ্রিয়াম যে দিন কামারপুকুরে

ব্যাসিয়া পর্ণকৃটীরে বাস করিলেন, তাঁহাদিগের
কামারপুক্রে
আসিয়া
কুদিরামের
বানপ্রত্বে
বাকটি আন্তমসাবৃত
ভারপরতা

করিলেও, পরক্ষণেই উহা কোথার বিগীন হয়
এবং যে অন্ধকার দেই অন্ধকারই দেখানে বিরাজ করিতে
থাকে। পূর্ববিস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া ঐরপ
নানা কথা যে তাঁহাদিগের মনে এখন উদিত হইয়াছিল,
একথা বেশ ব্রিতে পারা যায়। কারণ, তঃখ-তর্দিনে
পড়িয়াই মানব সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সমাক্ উপলবি
করে। অতএব শ্রীযুক্ত কুদিরামের প্রাণে এখন যে বৈরাগ্যের উদয়
হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আবার, পূর্ববাক্ত অ্বয়তিত
অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্রম্ম লাভের কথা শ্বরণ করিয়া তাঁহার ধর্মপ্রাণ
অন্তর যে এখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতার পূর্ণ হইয়াছিল,

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ

একথা বলিতে হইবে না। স্থতরাং ৮রত্বীরের হত্তে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্বাক সংসারের পুনরায় উন্নতিসাধনে উদাসীন হইয়া তিনি যে এখন শ্রীভগবানের সেবা-পূজাতে দিন কাটাইতে থাকিবেন, ইহাতে আশতর্যের কি আছে? বাস্থবিক সংসারে থাকিলেও তিনি এখন হইতে অসংসারী হইয়া প্রাচীনকালের বানপ্রস্থসকলের ক্যার দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের একটি ঘটনায় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মবিশ্বাস অধিকতর গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কার্য্যবশতঃ একদিন তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে অন্তত উপায়ে ফিরিবার কালে তিনি শ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে বুক্ষতনে ক্ষ্যিরামের ৺রঘবীর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জনশুক্ত শিলা লাভ বিন্তার্ণ প্রান্তর তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত মনে শান্তি প্রদান করিল এবং নির্মাল বায়ু ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার শয়নেজ্ঞা বলবতী হইল এবং শহন করিতে না করিতে তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অভীপ্রদেব নবদুর্ব্বাদল-ভাম-তম্ব ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে তাঁহার সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্থান বিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন 'আমি এখানে অনেক দিন অষত্তে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাটীতে দইয়া চল, তোমার দেবা গ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।' ঐ কথা শুনিয়া কুদিরাম একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক লাগিলেন, 'প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত বলিতে

## কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

দরিদ্রে, আমার গৃহে আপনার যোগ্য দেবা কথনই সম্ভবে না, অধিকন্থ দেবাপরাধী হইরা আমাকে নিরম্বগামী হইতে হইবে, অতএব ঐরপ অক্সায় অমুরোধ কেন করিতেছেন ?' বালক-বেশী শ্রীরামচন্ত্র তাহাতে প্রসন্নমুথে তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি তোমার ক্রাট কথনও গ্রহণ করিব না, আমাকে লইয়া চল।' ক্ষুদিরাম শ্রীভগবানের ঐরপ অ্যাচিত রুপায় আর আ্যাসংবরণ করিতে পারিলেন না, প্রোণের আবেগে ক্রন্সন করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভক্ষ হইল।

জাগরিত হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাবিতে লাগিলেন, এ কি
অদ্ভূত ত্বপ্ন, হায় হায় কথন ও কি তাঁহার সত্য সত্য ঐরপ সৌভাগ্যের
উদয় হইবে? ঐরপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্জী
ধান্তক্ষেত্রে পতিত হইল এবং বৃঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ স্থানটিই
তিনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। কৌত্হল-পরবল হইয়া তিনি
তথন গারোত্থান করিলেন এবং ঐ স্থানে গৌছিবামাত্র দেখিতে
পাইলেন, একটি স্কল্বর শালগ্রাম শিলার উপরে এক ভুজঙ্গ ফলা
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! তথন শিলা হস্তগত করিতে তাঁহার
মনে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল এবং তিনি ক্রতপ্রদে ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গ অস্তহিত হইয়াছে ও তাহার
বিবরমুখে শালগ্রামটি পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন অলীক নহে
ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয় তথন বিষম উৎসাহে পূর্ণ হইল
এবং আপনাকে দেবাদিই জ্ঞানে তিনি ভুজঙ্গদংশনের ভয় না রাথিয়া
'ক্ষম্ব রঘুবীর' বলিয়া চীৎকারপুর্বক শিলা গ্রহণ করিলেন। অনস্তর
শাক্ষম্ভ ক্ষ্মিরাম শিলার লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বৃঝিলেন,

## গ্রীগ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

বাস্তবিকই উহা 'রঘুবীর' নামক শিগা। তথন আনন্দে বিশ্বরে অধীর হইরা তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং যথাশান্ত সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিরা উহাকে নিজ গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিতা পূজা করিতে লাগিলেন। ৮রঘুবীরকে ঐরপ অদ্ভূত উপারে পাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কুদিরাম নিজ অভিষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা ভিন্ন, ঘট প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক ৮শীতলাদেবীকে নিতা পূজা করিতেছিলেন।

একের পর এক করিয়া ছদ্দিন চলিয়া যাইতে লাগিল,
কুদিরামও সর্বপ্রেকার ছঃথকটে উদাসীন থাকিয়া একমাত্র
ধর্মকে দৃঢ়ভাবে আশ্রম-পূর্বক কটেচিত্তে কাল
সাংসারিক
কটের মধ্যে
কুদিরামের দিন এককালে অন্নাভাব হইয়াছে; পতিপ্রাণা
অবিচলভা চন্দ্রাদেবী ব্যাকুলহাদ্যে ঐ কথা স্বামীকে
ও ঈশরনির্ভরভা নিবেদন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কুদিরাম কিন্তু
ভাহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আখাস

প্রদানপূর্বক বলিয়াছেন, "ভর কি, যদি ৺রঘুবীর উপবাদী থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সহিত উপবাদী থাকিব।" সরলপ্রাণা চল্রাদেবী তাহাতে স্বামীর ন্তার ৺রঘুবীরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া গৃহকর্মে নিরতা হইয়াছেন—আহার্য্যের সংস্থানও সেদিন কোনক্রপে হইয়া গিয়াছে!

ঐরপ একান্ত অরাভাব কিন্ত শ্রীযুক্ত কুদিরামকে অধিক লক্ষীঞ্চলায় দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বন্ধ্ বান্তকেত্র শ্রীযুক্ত সুখলাল গোম্বামী তাঁহাকে লক্ষীঞ্চলা নামক স্থানে ধে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্ত-জমি প্রদান

## কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

করিরাছিলেন, ৺রঘুনীরের প্রাসাদে তাহাতে এখন হইতে এত ধান্ত হইতে লাগিল যে, উহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভাব সংবৎসরের জন্ত নিবারিত হওয়া ভিন্ন কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া অভিথি অভ্যাগতের সেবাও চলিয়া যাইতে লাগিল। রুষাণদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষ্দিরাম উক্ত জমিতে চাষ করাইতেন এবং ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া বপনকাল উপস্থিত হইলো, ৺রঘুনীরের নাম গ্রহণপূর্বক স্বয়ং কয়েক গুছুছ ধান উহাতে প্রথমে রোপণ করিতেন, পরে রুষকদিগকে ঐ কার্য্য নিম্পন্ন করিতে বলিতেন।

দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছই তিন বৎসর কাটিয়া গেল এবং ৮রঘুরীরের মুখ চাহিয়া প্রায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন

ক্রিয়া থাকিলেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে
ক্ষরভাজের
মাটা অল্পবন্তের অভাব হইল না। কিন্তু ঐ
হছি ও হুই তিন বৎসরের কঠোর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার
দিব্যদর্শন
লাভ।
প্রতিবেশিগণের ভাহার
প্রতিবাদ্ধা থাকে। অন্তর্মুথ অবস্থার থাকা তাঁহার
প্রতি শ্রদ্ধা
মনের স্বভাব হইয়া উঠিল এবং উহার প্রভাবে

তাঁহার জীবনে নানা দিব্যদর্শন সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সয়্কা। করিতে বসিয়া যথন তিনি ৮গায়ত্রী দেবীর ধ্যানাবৃত্তিপূর্বক তচ্চিন্তার ময় হইতেন তথন তাঁহার বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত এবং মৃদ্রিত নয়ন অবিরল প্রোমাশ্রু বর্ষণ করিত! প্রত্যুবে যথন তিনি

#### গ্রীপ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

দাজিহন্তে ফুল তুলিতে যাইতেন, তথন দেখিতেন তাঁহার আরাধ্যা ৮শীতলা দেবী যেন অষ্টমব্যীয়া কন্তার্মপিণী হইয়া, রক্তবন্ত্র ও নানা অলকার ধারণপুর্বাক হাসিতে হাসিতে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন এবং পুষ্পিত বুক্ষের শাখাসকল নত করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিতে সহায়তা করিতেছেন ! ঐ সকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর এখন দর্ব্বদা উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি বদনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে এক অপুর্ব্ব দিব্যাবেশে নিরম্ভর পরিবৃত করিয়া রাথিত। তাঁহার সৌম শান্ত মুখ দর্শনে গ্রামবাদীরা উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাঁহাকে ক্রমে ঋষির ক্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিলে তাহারা বুথালাপ পরিত্যাগপুর্বক সমন্ত্রমে উত্থান ও সম্ভাষণ করিত; তাঁহার স্নানকালে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিয়া সম্ভ্রমে অপেকা করিত; তাঁহার আশীর্কাণী নিশ্চত ফলদান করিবে ভাবিষা তাহারা বিপদে সম্পদে উহার প্রত্যাশী হইয়া তাঁচার নিকট উপস্থিত হইত।

শ্বেহ ও সরলতার মৃত্তি শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীও নিজ দ্যা ও শ্রীমতী ভালবাসায় তাহাদিগকে মৃগ্ধ করিয়া তাহাদিগের চন্দ্রাদেবীকে মাতৃভক্তির যথার্থই অধিকারিণী হইলেন। প্রতিবেশিগণ বে চক্ষে দেখিত কারণ, সম্পদ্ বা আপংকালে তাঁহার ক্যার কারণ, সংস্কৃতি তাহারা আর কোথাও পাইত না। দরিজেরা জানিত, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকট

## কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

তাহারা যথনই উপস্থিত হইবে, তথন শুদ্ধ যে এক মুঠা থাইতে পাইবে, তাহা নহে; কিন্তু উহার সহিত এত অক্সত্রিম যত্ন ও ভালবাসা পাইবে যে, তাহাদিগের অন্তর্ম পরম পরিভৃপ্তিতে পূর্ব হইয়া উঠিবে। ভিক্সক সাধুরা জানিত, এ বাটার দার তাহাদিগের নিমিত্ত সর্বাদ উন্মুক্ত আছে। প্রতিবেশী বালক-বালিকারা জানিত চক্রাদেবীর নিকটে তাহারা যে বিষয়ের জক্ত আবদার করুক না কেন তাহা কোন নাকোন উপায়ে পূর্ব হইবেই হইবে। এরাপে প্রতিবেশীদিগের আবালহৃদ্ধবনিতা সকলেই শ্রীযুক্ত ক্ষ্পদিরামের পর্বকৃতীরে যথনতথন আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তঃখদারিদ্রা বিশ্বমান থাকিলেও উহা এক অপূর্ব্ব শান্তির আলোকে নিরন্তর্ম উদ্রাদিত হইয়া থাকিত।

মানরা ইতঃপুর্ন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের রাননীলা নামা এক ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক ছই কনিষ্ঠ প্রাতা ছিলেন। ক্ষুদিরাদের ভগিনী হইয়া যখন তিনি সর্ব্ধান্ত হইলেন, তখন তাঁহার রামনীলার কথা এবং ভ্রাত্র্যের ত্রিশ ও পাঁচিশ বংসর হইবে।

উাহারা সকলেই তথন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন।
কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরে
ভভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী রামণীলার বিবাহ
হইয়াছিল এবং রামচাঁদ নামক এক পুত্র ও হেমাদিনী নামী

## শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

এক কক্সা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত বিপদের সময় রামচাঁদের বয়স আন্দান্ত একুশ বৎসর এবং হেমান্সিনীর যোল বৎসর ছিল। প্রীযুক্ত রামচাঁদ তথন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমান্সিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল এবং ল্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ল্দিরাম ইহাকে কক্যানির্বিশেষে পালন করিয়া, বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কামারপুকুরের প্রায়্ম আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিহর গ্রামের শ্রীযুক্ত ক্ষণ্ডক্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পন করিয়া ইনি ক্রমে রাঘব, রামরতন, হ্লময়রাম ও রাজারাম নামে চারি প্রত্রের জননী হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের নিধিরাম নামক প্রাতার কোন সস্তান হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু সর্বাকনিষ্ঠ কানাইরামের রামতারক ওরফে হলধারী এবং কালিদাস নামে ছই পুত্র হইয়াছিল। কানাইরাম ভক্তিনান্ ও ভাবুক ছিলেন। এক সমরে কোন স্থানে ইনি যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের ক্ষুদিরামের প্রাত্রাহরের হইডেছিল। উহা শুনিতে শুনিতে প্রতিন এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রেকে বনে পাঠাইবার মন্ত্রণা চেষ্টাদিকে

সত্য জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমিকার অভিনেতাকে মারিতে উল্পত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পৈতৃক সম্পত্তি হারাইবার পরে নিধিরাম ও কানাইরাম দেরেপুর পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ যে

## কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

যে গ্রামে তাঁহাদিনের খণ্ডবালর ছিল সেই সেই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াভিলেন।

শ্রীমতী রামশীলার পুত্র শ্রীযুক্ত রামটাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপরে মোক্তারি করিবার কথা আমরা কুদিরামের ইত:পূর্বে উল্লেথ করিয়াছি। ব্যবসায়স্থতে ইনি ক্রমে ভাগিনেয় মেদিনীপুরে বাস করিয়া বেশ ছই পয়সা বামটাদ উপাৰ্জন করিতে লাগিলেন। তথন দিগের হুরবস্থার কথা স্মবণ করিয়া ইনি শ্রীযুক্ত কুদিরামকে মাসিক প্রব টাকা এবং নিধিরাম ও কানাইরামের প্রত্যেককে মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম, ভাগিনেয়ের কিছুকাল সংবাদ না পাইলেই হুইয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হুইতেন এবং চুই চারি দিন তাঁহার আলয়ে কাটাইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। একবার এরপে মেদিনীপুর আগমনকালে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ঘটনাটি শ্রীযুক্ত কুদিরামের আন্তরিক দেবভক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা উহার এথানে উল্লেখ করিলাম। কামারপুরুরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর অবন্থিত। রামচাদ ও তাহার পরিবারবর্গের কুশল-সংবাদ

অনেক দিন না পাওয়ায় চিস্কিত হইয়া শ্রীযুক্ত কুদিরাখের কুদিরাম একদিন ঐ স্থানে থাইবার জন্ত বাটী দেবভক্তিব পরিচায়ক হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। তথন মাঘ বা ঘটনা ফাল্কন মাদ হইবে। বিলবক্ষের পত্রসকল এই পড়ে এবং ধতদিন না নবপত্রোদ্গম হয়

ঝডিয়া

ষ্ময়

## **ন্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

ততদিন লোকের ৮/শিবপূজা করিবার বিশেষ কট হয়। শ্রীষ্ক্ত ক্ষ্দিরাম ঐ কট কিছুদিন পূর্ব হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন।

অতি প্রভাষে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় দশ ঘটকা পর্যান্ত অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া একটি গ্রামে পৌছিলেন এবং তথাকার বিল্পবৃক্ষ সকল নবীন পত্রাভরণে ভৃষিত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উল্লাসত হইয়া উঠিল। তথন মেদিনীপ্র যাইবার কথা এককালে বিশ্বত হইয়া তিনি গ্রাম হইতে একটি নতন ঝড়ি ও একখানি গামছা ক্রের কবিয়া নিকটত্ত পুষ্করিণীর **জ**লে বেশ করিয়া ধৌত করিলেন। পরে নবীন বিলপত্রে ঝুড়িট পূর্ণ করিয়া ভিজা গামছাখানি উহার উপর চাপা দিয়া অপরাহ প্রায় তিন ঘটকার সময় কামারপুরুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌছিয়াই প্রীযুক্ত কুদিরাম স্নান সমাপনপূর্বক ঐ পত্রসকল লইয়া মহানন্দে ⊌মহাদেব ও ⊌শীতলা মাতার বহুক্ষণ পর্যান্ত পূঞা করিলেন: পরে ম্বয়ং আহারে বসিলেন। গ্রীমতী চক্রাদেবী তথন অবসর লাভ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আত্মোপাস্ত সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিল্পত্তে দেবার্চনা করিবার লোভে এতটা পথ অভিবাহন করিয়াছেন জানিয়া যারপরনাই বিন্মিতা হইলেন। প্রদিন প্রভাষে শ্রীয়ক্ত কুদিরাম পুনরায় মেদিনীপুর যাত্রা কবিলেন।

এক ছই করিয়া ক্রমে কামারপুকুরে শ্রীষ্ক্ত ক্ষুদিরামের

## কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তাঁহার পুত্র রামকুমার এখন
ধাড়শ বর্ষে এবং কল্পা কাত্যায়নী একাদশ
রামকুমার ও বর্ষে পদার্পন করিল। কল্পা বিবাহযোগ্যা
কাত্যায়নীর
বিবাহ

হুইয়াছে দেখিয়া তিনি এখন পাত্রের অফুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কামারপুকুরের
উত্তর-পশ্চিম এক জ্রোশ দূরে অবস্থিত আহুর গ্রামের
শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্পা সম্প্রদানপূর্শ্বক
কেনারামের ভগিনীর সহিত নিজ পুত্র রামকুমারের উদ্বাহ
কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রামকুমার নিকটবর্ত্তী গ্রামের চতুম্পাঠীতে
ইতঃপূর্ব্বে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সমাপ্ত করিয়া এখন
শ্বতিশাক্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন!

ক্রমে আরও তিন চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ৮রুবৃণীরের প্রসাদে শ্রিযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে এখন পূর্বপেক্ষা অনেক স্থবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তিনিও নিশ্চিম্ত মনে শ্রীভগবানের আরাধনায় ক্ষণাল নিযুক্ত আছেন। ঘটনার মধ্যে ঐ চারি বৎসরে গোষামীর শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সংসারের আর্থিক উন্নতিকল্পে ব্যাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষ্দিরামের পরম বন্ধ স্থখলাল গোষামী উঠার কোন সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। হিতৈরী বন্ধ শ্রীযুক্ত স্থখলালের মৃত্যুতে ক্ষ্দিরাম যে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন এ কথা বন্ধা বাহুল্য।

রামকুমার মাত্র্য হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিশ্চিত্ত হইয়া এখন অন্ত বিষয়ে

#### ত্রী ত্রীরামকৃষ্ণদীলাপ্রদঙ্গ

অবসর লাভ করিলেন! তীর্থ-দর্শনের জন্ম মন শিবার তাঁহার অন্তর এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কুদির্গমের অনম্ভর সম্ভবতঃ সন ১২৩০ সালে তিনি ৺দেতুব**জ** তীর্থ দশ্ন ও পদত্রজে ৺দেতুবন্ধরামেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন রামেখর নামক এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের তীর্থসকল পর্যাটন পুরের জন্ম করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিলেন। ৺দেত্বন্ধ হইতে এই সময়ে তিনি একটি বাণলিক কামারপুকুরে আনয়নপূর্বক নিত্য করিতে থাকেন। ৺রামেশ্বর নামক ঐ বাণলিকটিকে এখনও কামারপুকুরে ৺রঘুবীর শিলার ও ৺শীতলা দেবীর ঘটের পার্ম্বে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক. শ্রীমতী চফ্রাদেবী বছকাল পরে পুনরায় এই সময়ে গর্ভধারণ করিয়া সন ১২৩২ সালে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। *ভ*রামেশ্বর তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই পুত্র লাভ করিয়া-ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহার নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার পরে প্রায় আট বৎসর কান পর্যান্ত কামারপুকুরের এই দরিদ্র সংসাবে জীবন-প্রবাহ প্রায় সম-ভাবেই বহিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতির বিধান দিয়া এবং শান্তি-স্বস্তায়নাদি কর্ম্মে এখন উপার্জ্জন করিতেছিলেন। ম্বতরাং সংসারে এখন আর পর্বের স্থায় রামকুমারের কষ্ট ছিল না। শাস্তি-স্বস্তায়নাদি কর্মে রাম-দৈবী শক্তি कुमात विल्व भर्रे इहेशाहिलन। अना यात्र, তিনি ঐ বিষয়ে দৈবী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শান্ত

# কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

অধায়নের ফলে তিনি ইতঃপুর্বের আন্তাশক্তির উপাসনাম্ব বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট ৮দেবীমন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভীষ্ট দেবীকে নিতা পূজা করিবার কালে একদিন তাঁচার অপূর্বে দর্শনলাভ হয় এবং তিনি অনুভব করিতে থাকেন বেন ৮দেবী নিঞ্চ অঙ্গলি দারা তাঁহার জিহবাতো জ্যোতিযশান্তে সিদ্ধিলাভের জন্ম কোন মন্ত্ৰবৰ্ণ লিখিয়া দিতেছেন। তদবধি রোগী ব্যক্তিকে দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে আরোগ্য হইবে কি না এবং ঐ ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি এখন যে বোগার সম্বন্ধে যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহাই ফলিয়া যাইতে লাগিল। ঐক্লপে ভবিষ্যদ্বকা বলিয়া তাঁহার এই কালে এতদঞ্চলে সামান্ত প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। শুনা যায়, তিনি এই সময়ে কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নিমিত্ত স্বস্তায়নে নিযুক্ত হইতেন এবং জোর করিয়া বলিতেন, এই স্বস্তায়ন-বেদীতে যে শস্ত ছড়াইতেছি তাহাতে কলার উলগম হইলেই এই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে। ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইত। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার উদাহরণ-স্বরূপে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের নিকটে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছিলেন—

কার্য্যোপলক্ষে রামকুমার কলিকাতায় আগমন করিয়া একদিন গন্ধায় স্নান করিতেছিলেন। কোন ধনী ব্যক্তি ঐ সময়ে সপরিবারে তথায় স্নান করিতে আদিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর স্নানের জন্ম শিবিকা

#### **এী শ্রীরামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ**

গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া হইলে, উচার মধ্যে বদিয়াই ঐ যুবতি স্থান সমাপন করিতে থাকিলেন। পল্লীগ্রামবাসী ঐ শক্তির পরিচায়ক রামকুমার স্নানকালে স্ত্রীলোকদিগের ক্ররপে ঘটনাবিশেষ আবরু রক্ষা কথন নয়নগোচর করেন নাই। স্তুতরাং বিশ্বিত হইয়া উঠা দেখিতে দেখিতে শিবিকামধ্যে অবস্থিত যুবতীর মুথকমল ফণেকের নিমিত্ত দেখিতে পাইলেন এবং পুর্বোল্লিথিত দৈবীশক্তিপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন —'আহা! আজ যাহাকে এত আদ্ব কায়দায় স্নান করাইতেছে, কাল তাহাকে সর্বাজনসমক্ষে গলায় বিসৰ্জন দিবে।' ধনী ব্যক্তি ঐ কণা শুনিতে পাইয়া ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্ম শ্রীযুক্ত রামকুমারকে নিজালয়ে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ঘটনা সত্য না হইলে রামকুমারকে বিশেবরূপে অপনানিত করিবেন। যুবতী সম্পূর্ণ স্থন্থ থাকায় ঐরূপ ঘটনা হইবার কোন লক্ষণও বাস্তবিক তথন দেখা যায় নাই। কিন্তু ফলে খ্রীযুক্ত রামকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাট হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে মাত্রের সহিত বিদায় দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিজ স্ত্রী-ভাগ্য দর্শন করিয়াও শ্রীযুক্ত রামকুমার এক সমরে
বিষম ফল নির্ণয় করিয়াছিলেন, এবং ঘটনাও কিছুকাল পরে

ঐরপ হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার

ঐশক্তির
পরিচায়ক সন ১২২৬ সালে শ্রীযুক্ত রামকুমার পাণিগ্রহণ

# কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

রামকুমারের প্রীর সম্বন্ধীয় ঘটনা করিয়া যেদিন তাঁহার সপ্তমবর্ষায়া পত্নীকে কামার-পুকুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার ভাগাচক্র উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিল।

তাঁহার পিতার দরিদ্র সংসারেও সেইদিন হইতে এরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, খ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মেদিনীপ্রনিবাসী ভাগিনেয় প্রীযুক্ত রামটাদ বন্দ্যোপাধায়ের মাদিক সাহায়। ঐ দনয় হইতে আদিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ, কোন ব্যক্তির সংগারে প্রথম প্রবেশকালে এরূপ শুভফল উপছিত ২ইলে, হিন্দুপরিবারে সকলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া পাকে, একথা বলিতে হটবে না। বিশেষতঃ রামকুমারের বালিকা পত্নী তথন আবার এই দরিদ্র সংসারে একমাত্র পুত্রবধ্। প্রতরাং বালিকা যে সকলের বিশেষ আদরের পাত্রী হইবে, ইহাতে আশ্চর্যাের কিছুই নাই। আনরা শুনিয়াছি, ঐরূপ অতিমাত্রায় আদর যত্ন পাইয়া তাহার নানা সদ্ভণের সহিত এতিমান ও অনাপ্রবভারপ দোব্দর প্রভায় পাইয়াছিল। ঐ দোষ সকলের চক্ষে পড়িলেও কেহ কিছু বলিতে বা সংশোধনের চেষ্টা করিতে সাহদী হইত না। কারণ সকলে ভাবিত সামাক্ত দোষ থাকিলেও ভাহার আগমনকাল হইতেই কি সংসারের শ্রীরুদ্ধি হয় নাই? সে যাহা হউক, কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত রামকুমার তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীকে দেথিয়া বলিয়াছিলেন, 'ফুলক্ষণা হইলেও গর্ভ-ধারণ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে !' পরে বহুকাল গত হইলেও যথন পত্নীর পর্ভ হইল না, তথন তিনি তাঁহাকে বন্ধ্যা ভাবিয়া

# <u> এতিরামকুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ</u>

নিশ্চিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঁয়ত্তিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পত্নী প্রথম ও শেষবার গর্ভবতী হইয়া সন ১২৫৫ সালে ছত্তিশ বৎসরে এক পরম রূপবান পুত্র-প্রস্ববান্তে মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম অক্ষয় রাথা হইয়াছিল। উধা অনেক পরের ঘটনা হইলেও স্থবিধার জন্ম পাঠককে এথানেই বলিয়া রাথিলাম।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে স্থী-পুরুষ সকলেরই
একটা বিশেষত্ব ছিল। অন্ধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়,
তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্গত ঐ বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক
রাজ্যের হক্ষ শক্তিসকলের অধিকার হইতে সর্ব্বথা সমূভূত
হইত। শ্রীযুক্ত ক্ষ্দিরাম ও তাঁহার পত্নার ভিতর
ঐরূপ বিশেষত্ব অসাধারণভাবে প্রকাশিত ছিল বলিয়াই বোধহয়
উহা তাঁহাদিগের সম্ভানসন্ততিসকলে অন্ধগত

কুদিরামের হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ফুদিরামের সম্বন্ধে উক্ত পরিবারত সকলের বিষয়ক অনেক কথা আমরা ইতঃপুর্বের বিশেষত পাঠককে বলিয়াছি। শ্রীমতী চক্রমণি সম্বন্ধে

এখন এরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ অংযাগ্য

হইবে না। ঘটনাটিতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্থানীর ন্যায় শ্রীমতী চন্দ্রানেবীতেও দিব্যদর্শনশক্তি সময়ে সময়ে প্রকাশিত থাকিত। ঘটনাটি রামকুমারের বিবাহের কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। পঞ্চ-দশবধীয় রামকুমার তথন চতুপ্রাঠীতে অধ্যয়ন ভিন্ন যজমান-বাটীসকলে পূজা করিয়া সংসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

আখিন নাদে কোজাগুরী লক্ষ্মীপূজার দিনে রামকুমার

# কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

ভূরম্ববো নামক গ্রামে যজমানগৃতে উক্ত পূজা করিতে গিয়াছিল। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলেও পুত্র গৃহে ফিরিতেছে চন্দাদেবীর না দেখিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বিশেষ উৎকৃষ্টিতা मिराप्तर्भन-হুইলেন এবং গুহের বাহিরে আসিয়া পথ সম্বন্ধীয় ঘটনা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঐরূপে কাটিবার পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রান্তর পথ অতি-বাহিত করিয়া ভূরস্থবোর দিক হইতে কে একজন কামার-পুকুরে আগমন করিতেছে। পুত্র আদিতেছে ভাবিয়া তিনি উৎসাহে কয়েকপদ অগ্রসর হুইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগন্তক ব্যক্তি নিকটবল্লী ছইলে দেখিলেন, সে রাম-কুমার নহে, এক প্রমা স্থানরী রম্পা নানালক্ষারে ভৃষিতা হইয়া একাকিনী চলিয়া আসিতেছেন। পুত্রের অমঙ্গলাশস্কায় শ্রীমতী চক্রাদেবী তথন বিশেষ আকুলিতা, স্নতরাং ভদ্রবংশীয়া যুবতী রমণীকে গভীর রম্পনীতে ঐরপে পথ অতিবাহন করিতে দেথিয়াও বিশ্বিতা হইলেন না। সরলভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, 'মা তুমি কোণা হইতে আদিতেছ ?' রমণী উত্তর করিলেন, 'ভুরম্ববো হইতে।' শ্রীমতী চক্রা তথন বাস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার পুত্র রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল? দে কি ফিরিতেছে?' অপরিচিতা রমণী তাঁহার পুত্রকে চিনিবেন কিরূপে, একথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। রুমণা ঠাঁহাকে সান্তুনা প্রদান-পূর্বক বলিলেন, 'হাঁ, তোমার পুত্র যে বাটীতে পূজা করিতে গিয়াছে, আমি সেই বাটী হইতেই এখন আসিতেছি। ভয়

#### <u>শ্রী শ্রীরামকুফলীলা প্রসঙ্গ</u>

নাই, তোমার পুত্র এখনই ফিরিবে।' শ্রীমতী চন্দ্রা এতক্ষণে আশ্বন্তা হইয়া অক্ত বিষয় ভাবিবার অবসর পাইলেন এবং রুমণীর অসামান্তা রূপ, বহুমূল্য পরিচছদ ও নৃত্ন ধরণের অলঙ্কার-সকল দেখিয়া এবং মধুর বচন শুনিয়া বলিলেন, মা তোমার বয়স ভল্ল; এত গ্রহ্মা-গাঁটি পরিয়া এত রাত্রে কোণা ঘাইতেছ? তোমার কানে ও কি গহনা ?' রমণী ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, 'উহার নাম কুণ্ডল, আমাকে এখনও অনেকপুরে যাইতে হইবে।' শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তথন তাঁহাকে বিপন্না ভাবিয়া সম্বেহে বলিলেন, চিল মা, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রান করিয়া কাল যেখানে যাইবাব, যাইবে এখন।' রুমণী বলিলেন, না মা, আমাকে এথনি ঘাইতে হইবে: ভোমাদের বাড়ীতে, আমি অভ সময়ে আসিব।' রমণী ঐরপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমতী চল্লাদেবীর বাটীর পার্শ্বেই লাহাবাবুদের অনেকগুলি ধাক্তের মরাই ছিল, তদভিমথে চলিয়া যাইলেন। রাস্তা না ধরিয়া লাহাবাবুদের বাটার দিকে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া চন্দ্রাদেবী বিশ্মিতা হইলেন এবং রমণী পথ ভুলিয়াছে ভানিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁচাকে আর দেথিতে পাইলেন না। তথন রমণীর বাক্যসকল স্মরণ করিতে করিতে महमा उँ। हात श्राप्त छेनग्न इहेन, श्राप्त न श्रीप्ति विषय कर्तन লাম নাকি? অনন্তর কম্পিত্রনয়ে স্বামীর পার্খে গমনপুর্বক তাঁহাকে আন্তোপান্ত সমস্ত কথা থলিয়া বলিলেন। শ্রীযুক্ত কুদিরাম সমস্ত শ্রবণ করিয়া 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই তোমাকে রূপা



# কামারপুকুরে ধর্মের সংসার

করিয়া দর্শন দিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। রামকুমারও কিছুক্ষণ পরে বাটীতে ফিরিয়া জননীর নিকটে ঐ কথা শুনিয়া যারপরনাই বিশ্বিত হুইলেন।

ক্রমে সন ১০৪১ সাল সমাগত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জীবনে এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।
তীর্থদর্শনে তাঁহার অভিলাষ পুনরায় প্রবল ভাব ক্রিলিয়ামের
প্রথম ধারণ করায়, পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকল্পে তিনি
বংসরে পদার্পণ করিলেও তিনি পদব্রজে ঐ
ধানে গমন করিতে কিছুমাত্র সন্ধৃতি হইলেন না। তাঁহার
ভাগিনেরা শ্রীমতী হেমাজিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত হালয়রাম
মুখোপাধাায় তাঁহার গ্রাধান যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটি অভুত

নিজ গহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবাব বিশেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এই সময়ে একদিন আহু গ্রামে তাঁহাকে দেখিতে উপান্তত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কাত্যায়নীর ক্ষুদিরামের গ্রা বয়স তথন আন্দাজ পাঁচিশ বৎসর হইবে। ক্ষুদ্রমান ক্ষিত্ত বইনা নিশ্চয় ধারণা হইল, তাঁহার শরীরে কোন ভ্তযোনির আবেশ হইয়াছে। তথন সমাহিতচিত্তে শ্রীভগবানকে শ্মরণ করিয়া তিনি কন্সা-শরীরে প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে বলিলেন, 'তুমি দেবতা বা উপদেবতা যাহাই হও, কেন আমার কন্সাকে এইরূপে কট দিতেছ ? অবিলম্বে ইহার শরীর ছাড়িয়া অন্তত্ত

# **ত্রীত্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

গমন কর।' তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত জীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীমতী কাত্যায়নীর শরীরাবলম্বনে উত্তর করিল, 'গয়ায় পিওদানে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি আপনি আমার বর্তুমান কটের অবসান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার হুহিতার শরীর এখনি ছাড়িতে স্বীকৃত হইতেছি। আপনি যখনি ঐ উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইবেন, তথন হইতে ইহার আর কোন অস্ত্রভা থাকিবে না. একথা আমি আপনার নিকটে অদীকার করিতেছি।' অনন্তর শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঐ জীবের হঃথে তঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আমি যত শীঘ্ৰ পারি ওগয়াধামে গমন-পুর্বক ভোমার অভিলাষ সম্পাদন করিব; এবং পিণ্ডদানের পরে তমি যে নিশ্চয় উদ্ধার ২ইলে, ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ নিদর্শন পাইলে বিশেষ স্থাী হইব।' তথন প্রেত বলিল, 'ঐ বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণ্মরূপে সম্মুখন্থ নিম্ব-রুক্ষের বুহন্তম ডালটি আমি ভালিয়া ঘাইব, জানিবেন।' হানয়রাম বলিতেন, উক্ত ঘটনাই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে ৮গয়াধামে যাত্রা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া-ছিল এবং উহার কিছুকাল পরে উক্ত বুক্ষের ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সকলে ঐ প্রেতের উদ্ধার হইবার কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিল। এমতী কাত্যায়নী দেবীও তদবধি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছিলেন! হাদয়রাম-কথিত পর্ব্বোক্ত ঘটনাটি কতদুর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু শ্রীযুক্ত কুদিরাম যে এই সময়ে ৬গয়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, একথায় কিছু-মাত্র সক্ষেত্নাই।

সন ১২৪১ সালের শীতের কোন সময়ে প্রীযুক্ত কুদিরাম

# কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

বারাণদী \* ও ল্বাধান দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত স্থানে তবিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া যথন তিনি গয়াক্ষেত্রে পৌছিলেন, তথন চৈত্র মাস পড়িয়াছে। মধুমাসে ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ড প্রদানে পিতৃপুরুষ সকলের অক্ষয় পরিতৃপ্তি গয়াধায়ে কু দিরামের হয় জানিয়াই বোধ হয় তিনি ঐ মাসে গয়ায় দেব-স্থ আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাদ কাল তথায় অবস্থানপ্রক তিনি যথাবিহিত ক্ষেত্রকার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিশেষে তগদাধরের শ্রীপাদপল্লে পিণ্ড প্রদান করিলেন। এরপে যথাশান্ত পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীয়ক্ত ক্ষুদিরামের বিশ্বাসী হৃদয়ে ঐ দিন যে কত্দর তুপ্তি ও শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পিতৃঝণ যণাসাধ্য পরিশোধ করিয়া তিনি যেন আজ নিশ্চিম্ত হইয়াছিলেন; এবং শ্রীভগবান তাঁহার কায় অযোগ্য ব্যক্তিকে ঐ কাহ্য সমাধা করিতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার রুতজ্ঞ অন্তর অভূতপূর্ব দীনতা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিবাভাগে ত কথাই নাই, রাত্রিকালে নিদ্রার সময়েও ঐ শান্তি ও উল্লাস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে

<sup>\*</sup> কেহ কেহ বলেন, জীযুক্ত ফুদিরাম বছপুর্বেক এক সময়ে দেরেপুর হইতে তীর্থসমনপূর্বক জীবুলাবন, ৺অযোধ্যা এবং ৺বারাণদী দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন; এবং উহার কিছুকাল পরে তাহার পুত্র ও ক্ষা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ঐ তীর্থযাতার কথা অরণ করিয়া, তাহাদিপের রামকুমার ও কাত্যায়নী নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষবারে তিনি কেবলমাত্র ৺পরাধাম দর্শন করিয়াই বাটা ফিরিয়াছিলেন।

#### শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

তিনি স্থাথে দেখিতে লাগিলেন, তিনি যেন শ্রীমন্দিরে ৮ গদাধরের শ্রীপাদপন্ম সম্মুথে পুনরায় পিতৃপুরুষসকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা যেন দিব্য জ্যোতির্দ্বর শরীরে উহা সানন্দে গ্রহণপুর্বক তাঁহাকে আশীর্কাদ করিতেছেন। বহুকাল পরে তাঁহাদিনের দর্শনলাভ করিয়া তিনি যেন আত্মগংবরণ করিতে পারিতেছেন না: ভক্তিগদগদচিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদিগের পাদম্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন! পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিলেন, যেন অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃপুরুষগণ সমন্ত্রমে, সংযতভাবে তুই পার্ম্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দির মধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে স্থপাসীন এক অদ্ভূত পুরুষেব উপাসনা করিতেছেন! দেখিলেন, নবদুর্বাদল-ভাম, জ্যোতির্গ্নণ্ডিততন্ত্র ঐ পুরুষ স্লিগ্ন-প্রামন্ত্র তাহার দিকে অবলোকনপূর্বক হাস্তম্থে তাঁহাকে নিকটে যাইবাব জন্ম ইপিত করিতেছেন! যন্ত্রের ক্রায় পরিচালিত হুইয়া তিনি যেন তথন <del>তাঁহার সমুখে উপস্থিত হুইলেন এ</del>বং ভক্তি বিহ্বলচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপুর্বাক স্থান্যের আবেগে কত প্রাকার স্তাতি ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন. ঐ দিব্য পুরুষ যেন তাহাতে পরিভুষ্ট হইয়া বীণানিশুন্দি মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'কুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।' স্বপ্নেরও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আনন্দের অবধি রহিলনা, কিন্তু পরক্ষণেই চিরদ্রিদ্র তিনি তাঁহাকে কি থাইতে দিবেন, কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি

# কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার

ভাবিয়া গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'না, না প্রভু, মানার ঐরপ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই; রূপা করিয়া আপনি যে আমাকে দর্শনদানে রুতার্থ করিলেন এবং ঐরপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; সভ্য সভ্য পুত্র হইলে দরিদ্র আমি আপনার কি সেবা করিতে পারিব!' ঐ অমানব পুরুষ যেন তথন তাঁহার ঐরপ করুণ বচন শুনিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, 'ভয় নাই ক্ষ্দিরাম, তুনি যাহা প্রদান করিবে, তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব: আমার অভিলায পুরণ কবিতে আপত্তি করিও না।' প্রীযুক্ত ক্ষ্দিরাম এই কথা শুনিয়া যেন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; আনন্দ, ছঃথ প্রভৃতি পরম্পর বিপরীত ভাবসমূহ তাঁহার অন্তরে যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে এককালে শুন্তিত ও জ্ঞানশৃত্য করিল। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিজাভদ্দ হইলে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরান কোণায় রহিয়াছেন তাহা
অনেকক্ষণ পর্যান্ত বুঝিতে পারিলেন না। পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নের
বাস্তবতা তাঁহাকে এককালে অভিভূত করিয়া রাখিল। পরে
ধীরে ধীরে তাঁহার ধখন স্থুল জগতের জ্ঞান উপস্থিত
হইল তখন শন্যা ত্যাগ করিয়া তিনি ঐ অভূত স্থপ্ন
স্মরণ করিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন।
কামারপুক্রে
প্রভাগমন
পরিণানে তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হল্ম স্থিরনিশ্চয়
করিল, দেবস্বপ্ন কখনও বুথা হয় না—নিশ্চয়
কেনি মহাপুরুষ তাঁহার গৃহে শীঘ্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন—

#### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয় তাঁহাকে পুনরায় পুত্রমুথ অবলোকন করিতে হুইবে। অনস্তর ঐ অস্তৃত স্বপ্নের সাফল্য পরীক্ষা না করিয়া কাহারও নিকট তদ্বিরণ প্রকাশ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্ল তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এবং কয়েকদিন পরে ৮গয়াধাম হুইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া সন ১২৪২ সালের বৈশাথে কামারপুরুরে উপস্থিত হুইলেন।

# চতুর্থ অধ্যায়

# চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব

জগৎ-পাবন মহাপুরুষসকলের জন্ম পরিগ্রহ করিবার কালে তাঁহাদিগের জনক-জননীর জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভব

ও দর্শনসমূহ উপস্থিত হইবার কথা পৃথিবীস্থ থবভার পুরুষের
সকল জাতির ধর্মগ্রম্থে লিপিবদ্ধ আছে। আবির্ভাবনার জনক-জননীর দিব্য অমুভবাদি শ্রীকৃষ্ণতৈ তাল প্রভাতি যে সকল মহামহিম সম্বন্ধে শান্ত পুরুষপ্রবির মানব-মনের ভক্তি-শ্রদ্ধাপুত পূজার্ঘ্য কথা

প্রত্যেকের জনক-জনদীর সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা শাস্থ্যনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এখানে স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে—

যজ্ঞাবশিষ্ট পাত্রাবশেষ বা চক্র ভোজন করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রপ্রমুথ ভাত্চতুষ্টয়ের জননীগণের গর্ভধারণের কথা কেবলমাত্র রামায়ণপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেও পরে তাঁহারা যে, বহুবার উক্ত ভাত্চতুষ্টয়কে জ্বগতপাতা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশসভূত ও দিব্যশক্তিসম্পন্ন বিশ্বয়া জানিতে পারিয়াছিলেন একথাও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রীভগবান্ প্রীক্তফের জনক-জননী তাঁহার গর্ভপ্রবেশকালে এবং

# শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে যহৈভ্রথ্যসম্পন্ন মূর্ত্তিমান ঈশ্বরূপে অন্তত্তব করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মগ্রহণের পরক্ষণ হইতে প্রতিদিন তাঁহাদিগের জীবনে নানা অন্তুত উপলব্ধির কথা শ্রীমন্তাগবতাদি পুরাণসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রীভগবান্ বৃদ্ধদেবের গর্ভপ্রবেশকালে শ্রীমতী মায়াদেবী দর্শন করিয়াছিলেন, জ্যোতিশ্বর খেতহন্তীর আকার ধারণ-পূর্বক কোন পুরুষপ্রবর যেন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্যদর্শনে ইন্দ্রপ্রমূপ যাবতীয় দেবগণ যেন তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ ঈশার জন্মগ্রহণকালে তজ্জননী শ্রীমতী মেরী
অন্ধত্ব করিয়াছিলেন নিজ স্থানা শ্রায়ত বোষেকের সহিত
সঙ্গতা হইবার পূর্বেই যেন তাঁহাব গর্ভ উপহিত হইয়াছে—
অনমুভ্তপূর্ব্ব দিবা আবেশে আবিষ্ট ও তন্মর হইয়াই তাঁহার
গর্ভনক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শঙ্করের জননী অন্কুভব করিয়াছিলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের দিবাদর্শন ও বরলাভেই তাঁহায় গভিধারণ ইইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীক্লফাঠৈতন্তের জননী শ্রীমতী শর্টাদেবার জাবনেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার নানা দিব্য অমূভব উপস্থিত হইবার কথা শ্রীঠৈতন্তচরিতামৃতপ্রমূথ গ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মা, ঈশ্বরের সপ্রেম উপাসনাকে মুক্তিলাভের স্থগম পথ বলিয়া মানবের নিকট নির্দেশ করিয়াছে; ভাহাদিগের সকলেই ক্রমপে ঐবিষয়ে একমত হওয়ায়

# চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব

নিরপেক্ষ বিচারকের মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়, উহার ভিতর বাস্তবিক কোন সতা প্রচ্ছের রহিয়াছে কি না, এবং মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে বর্ণিত ঐসকল আখ্যায়িকার ভিতর কতটা গ্রহণ এবং কতটা বা ত্যাগ করা বিধেয়।

যুক্তি, অন্ত পক্ষে, মানবকে ইন্সিত করিয়া থাকে যে, কথাটার ভিতর কিছু সভ্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যথন উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যথন উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন প্রান্তমিকেশ পিভামাতারই উনাব চরিত্রবান্ পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্য স্বীকার করিয়া থাকে, তথন প্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও ঈশাদির ভাগ্ন মহাপুক্ষগণের জনক-জননী যে, বিশেষ সদ্গুণ-সম্পন্ন ছিলেন, এক্যা গ্রহণ করিতে হয়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ সকল পুক্ষোন্তমকে জন্মপ্রদানকালে তাঁহাদিগের মন দাধারণ মান্যাপেকা অনেক উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিয়াছিল এবং ঐক্সেপ উচ্চ ভূমিতে অবস্থানের জন্মই তাঁহারা ই কালে অসাধারণ দর্শন ও অন্ত্রবাদির অধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু পুরাণেতিহাস ঐ বিষয়ক নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেও, এবং ফুল্জি ঐকথা ঐরপে সমর্থন করিলেও, নানবমন উহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসা হইতে পারে না। কারণ, সহজে বিধাস-গ্যা না হইলেও উহা সম্বোপরি নিজ্ন প্রত্যক্ষের উপরেই বিধাস এসকল কথা স্থাপন করে এবং সেজন্ত আত্মা, ঈথর, মুক্তি, মিধ্যা বলিয়া ভাজা নহে প্রের্ক কথন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারে

না। ঐরপ হইলেও কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার-বৃদ্ধি অসাধারণ বা

#### শ্রীপ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

অলৌকিক বলিয়াই কোন বিষয়কে ত্যাজা মনে করে না—
কিন্তু স্বয়ং সাক্ষিম্বরূপ থাকিয়া স্থিরভাবে তদ্বিষয়ের স্বপক্ষ ও
বিপক্ষ প্রমাণসকল সংগ্রহে অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত কালে
তদ্বিষয় মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ অথবা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া
থাকে।

দে যাতা হউক, যে মহাপুরুষের জীবনেতিহাস আমরা লিখিতে বদিয়াছি, তাঁহাব জন্মকালে তাঁহার জনক-জননীর জীবনেও নানা দিব্যদর্শন ও অন্তভ্রতমূহ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা অতি বিশ্বস্তুহতে অবগত হইয়াছি। স্থতরাং সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যস্তর নাই। পূর্ব অধ্যায়ে প্রিযুক্ত কুদিরামের সম্বন্ধে এরপ করেকটি কথা পাঠককে বলিয়াছি। বর্তুমান অধ্যায়ে প্রীমতী চক্সমণি সম্বন্ধে এরপ সকল কথা আমতা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা ইতপ্রের বলিয়াছি, গুয়াধামে শ্রীযুক্ত কুদিরাম যে অন্তত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, গুড়ে ফিরিয়া ভাহার কথা কাহাকেও না বলিয়া তিনি নীরবে উহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ বিষয় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীমতী চল্রাদেবীর সভাবের অন্তত পরিবর্ত্তন প্রথমেই পয়া হইতে তাঁহার নয়নে পতিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়া-ফিরিয়া ক্ষদির মের ছিলেন, মানবী চন্দ্ৰা এখন যেন সভ্য সভাই চক্রাদেবীর ভাব দেবীক পদবীতে আর্চা হইয়াছেন। কোথা পরিবর্তন দর্শন প্রেম আসিয়া হইতে একটা সাৰ্বজনীন তাঁহার হাদয় অধিকার করিয়া সংসারের বাসনাময় কোলাহল

# চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অমুভব

হইতে তাঁহাকে যেন অনেক উচ্চে তুলিয়া রাখিয়াছে। আপনার সংসারের চিন্তা অপেকা শ্রীমতী চক্রার মনে এখন অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীদকলের সংসারের চিস্তাই প্রবল হইয়াছে। নিজ সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে তিনি দশবার ছুটিয়া যাইয়া তাহাদিনের তত্ত্বাবধান করিয়া আদেন এবং আহার্য্য ও নিতাপ্রয়োজনীয় বন্ধদকলের ভিতর যাহার যে বস্তুর অভাব দেখেন, আপন সংসার হইতে লুকাইয়া লইয়া ঘাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঐসকল তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আবার ৺রঘুবীরের দেবা সারিয়া স্বামী পূত্রাদিকে ভোজন করাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং ভোজনে বসিবার পুর্বের শ্রীমতী চন্দ্রা প্রবায় তাহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসেন, তাহাদিগের সকলের ভোজন হইয়াছে कি না। यहि কোন দিন দেখিতে পান যে, কোন কারণে কাহারও 'আহার জুটে নাই, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক নিজের অন্ন ধরিয়া দিয়া স্বয়ং ক্টুচিত্তে সামাক্ত জলযোগ মাত্র করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

শ্রীমতী চন্দ্রা প্রতিবেশা বালকবালিকাগণকে চিরকাল অপত্যনির্বিশেষে ভালবাদিতেন। ক্ম্পিরাম দেখিলেন, তাঁহার সেই
অপত্যমেহ এখন যেন দেবতাসকলের উপরও
চন্দ্রাদেবীর
অপত্যমেহর
প্রদার দর্শন
এখন আপন পুত্তগণের অক্সতমর্পে সত্য সত্যই
দর্শন করিতেছেন; এবং ৮শীতলা দেবী ও
৮রামেশ্বর বাণলিকটিও যেন তাঁহার হাপরে ঐরপ স্থান অধিকার

# **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

করিয়াছে। এসকল দেবতার সেবা ও পূজাকালে ইতঃপূর্বে তাঁহার অন্তর প্রজাপূর্ব ভয়ে সর্বাদা পূর্ব থাকিত; ভালবাসা আসিয়া সেই ভয়কে যেন এখন কোথায় অন্তর্হিত করিয়াছে। দেবতাগণের নিকটে তাঁহার এখন আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লুকাইবার এবং চাহিবার যেন কিছুই নাই! আছে কেবল তৎস্থলে, আপনার হইতে আপনার বলিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান করা, তাঁহাদিগকে স্থী করিবার জন্ত সর্বম্ব প্রদানের ইচ্ছা এবং তাঁহাদিগের সহিত চিরসম্বন্ধ হওয়ার অনন্ত উল্লাস।

কুদিরাম বুঝিলেন, ঐরপ নি:সফোচ দেবভক্তি ও নির্ভরপ্রত্ত উল্লাসই সরস্ক্রা চক্রাকে এখন অধিকতর উদারস্বভাবা করিয়াছে। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি এখন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে বা পর ভাবিতে পারিতেছেন না। কিন্ত স্বার্থপর তদ্দশনে কুদি-গৃথিবীর লোক তাঁহার এই অপূর্ব উদারতার রামের চিন্তা কথা কি কথনও যথাযথভাবে গ্রহণ করিবে ?— ও সক্ষল কথনই না। তাঁহাকে অল্লবুদ্ধি বা পোগল' বলিবে; অথবা কঠোরতর ভাষায় তাঁহাকে নির্দেশ করিবে। ঐরপ ভাবিয়া শ্রীযুক্ত কুদিরাম তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

ঐরপ অবসর আসিতে বিলম্বও হইল না। সরলপ্রাণা চন্দ্রা
স্বামীর নিকটে নিজ চিস্তাটি পর্যন্ত কথনও
চন্দ্রাদেবীর
দেব-স্বথ
নিকটেই তিনি অনেক সময় মনের সকল কথা
বিলয়া ফেলিতেন, তা পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা বাঁহার সহিত

#### চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব

তাঁহার নিকট-সম্বন্ধ ঈশ্বর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐসকল গোপন করিবেন কিরূপে ? অতএব ৮গয়াদর্শন করিয়া প্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বাটী ফিরিলেই কয়েকদিন ধরিয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে তাঁহার অমুপস্থিতিকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল. দেখিয়াছিলেন অথবা অনুভব করিয়াছিলেন সেই সমস্ত কথা ম্পবিধা পাইলেই যথন তথন বলিতে লাগিলেন। ঐরূপ অবসরে একদিন বলিলেন, "দেখ, তুমি যথন ৬গমা গিয়াছিলে তথন একদিন রাত্রিকালে এক অন্তত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, যেন এক জ্যোতির্ময় দেবতা আমার শ্যাধিকার করিয়া শ্বন করিয়া আছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তুমি, কিন্তু পরে বুঝিয়া-ছিলাম. কোন মানবের ঐক্রপ রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক. ঐরপ দেখিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তথনও মনে হুইতে লাগিল তিনি যেন শ্যায় বহিয়াছেন। পরক্ষণে মনে হইল, মানুষের নিকট দেবতা আবার কোন কালে এরপে আসিয়া থাকেন? তথন মনে হইল, তবে বুঝি কোন হুষ্ট লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে ঘরে ঢকিয়াছে এবং তাহার পদশবাদির অক্ত আমি ঐরপ ম্বপ্ল দেখিয়াছি। ঐকথা মনে হইয়াই বিষম ভয় হুইল। তাডাতাডি উঠিয়া প্রদীপ জালিলাম দেখিলাম কেহ কোথাও নাই, গৃহদ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনি রহিয়াছে। তত্রাচ ভবে সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম. কেহ হয় ত কৌশলে অর্গল খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমাকে জাগরিতা হইতে দেখিয়াই পলাইয়া পুনরায় কৌশলে অর্গলবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে

# শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ধনী কামারণী ও ধর্মদাস লাহার ভগ্নী প্রসন্ধকে ডাকাইলাম এবং তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি বুঝ বল দেখি, সভ্য সভাই কি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল? আমার সহিত পল্লীর কাহারও বিরোধ নাই—কেবল মধু যুগীর সহিত সেদিন সামান্ত কথা লইয়া কিছু বচসা হইয়াছিল—সেই কি আড়ি করিয়া ঐরপে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?'—তথন তাহারা হইজনে হাসিতে হাসিতে আমাকে অনেক তিরস্কার করিল। বলিল, 'মর মাগী, বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হলি নাকি, যে, স্বপ্ন দেখে এইরূপে ঢলাছিল ! অপর লোকে একথা শুন্লে বল্বে কি বল্ দেখি? তোর নামে একেবারে অপবাদ রটিয়ে দেবে। ফের যদি ওকথা কাউকে বল্বি ত মন্ধা দেখ্তে পাবি।' তাহারা ঐরপ বলাতে ভাবিলাম, তবে স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। আর ভাবিলাম, একথা আর কাউকে বলিব না, কিন্তু তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমাকে বলিব।

"আর একদিন, যুগীদের শিব-মন্দিরের সম্মুথে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, ৬মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত শিবমন্দিরে
হুইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ভার

দিব্যদর্শন ও তরজাকারে উহা আমার দিকে ছুটিরা আসিতেছে ! অমুভব আশুর্ঘ হইয়া ধনীকে ঐ কথা বলিতে যাইতেছি,

এমন সময়ে সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিশ্বয়ে শুস্তিতা হইয়া এককালে মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া

#### চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব

গেলাম। পরে, ধনীর শুশ্রনায় চৈতক্ত হইলে, তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক্ হইল, পরে বলিল, 'তোমার বায়ুরোগ হইয়াছে।' আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে। ঐ কথাও ধনী এবং প্রসন্ধকে বলিয়াছিলাম। তাহারা শুনিয়া আমাকে 'নির্ফোধ,' 'পাগল' ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিরস্কার করিল; এবং মনের ভ্রম হইতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হইতে ঐরপ অন্তত্ত্ব হইতেছে, এইয়প নানা কথা বুঝাইয়া ঐ অন্তত্ত্বের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল! তোমাকে ভিন্ন ঐ কথা আর কাহাকেও বলিব না নিশ্চয় করিয়া তদবধি এতদিন চুপ করিয়া আছি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ? ঐরপ দর্শন কি আমার দেবতার রূপায় হইয়াছে, অথবা বায়ুরোগে হইয়াছে ? এথনও আমার কিন্তু মনে হয়, আমার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ৮গয়ায় নিজ স্বপ্লের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমতী চক্রার সকল কথা শুনিলেন এবং উহা বেসকল কথা বেরিজনিত না-ও হইতে পারে, এই কথা কাহাকেও না বলিয়া তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, বলিতে চক্রাদেবীকে
ক্ষিরামের আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিও না;
সতক করা শ্রীশ্রীরঘুনীর ক্রপা করিয়া যাহাই দেখান তাহা
কল্যাণের জন্ম, এই কথা মনে করিয়া নিশ্চিম্ভ হইয়া থাকিবে;

# **এী এীরানকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ**

৺গয়াধামে অবস্থানকালে খ্রীশ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে জানাইয়াছেন, আমাদিগকে পুনরায় পুত্রমুখ দর্শন করিতে হইবে।' শ্রীমতী চক্রাদেবী দেবপ্রতিম স্বামীর ঐরপ কথা শুনিয়া আশ্বন্তা হইলেন এবং তাঁহার আক্রামুর্তিনী হইয়া এখন হইতে পূর্বভাবে শ্রীশ্রীরঘুরীরের মুখাপেক্ষিণী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন আসিয়া, ব্রাহ্মণদম্পতির পুর্ব্বোক্ত কথোপকথনের পরে, ক্রমে তিন চারি মাস অতীত হইল। তথন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, পঁয়তালিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরামগৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সত্য সত্যই পুনরায় অন্তর্কত্মী হুইয়াছেন। গুর্ভধারণ করিবার কালে রুমণীর রূপলাবণা সর্বত্ত বন্ধিত হইতে দেখা যায়। চক্রাদেবীরও তাহাই হইয়াছিল। ধনীপ্রমুখ তাঁহার প্রতিবেশিনীগণ বলিত, এইবার গর্ভধারণ করিয়া তিনি যেন অক্সান্ত বার অপেক্ষা অধিক রূপ-লাবণাশালিনী হইয়াছেন। তাহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার উহা দেখিয়া জল্পনা করিত, 'বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হইয়া মাগীর এত রূপ ় বোধ হয় ব্রাহ্মণী এবার প্রসবকালে মৃত্যমুখে পতিতা হইবে ।'

সে যাহা হউক, গর্ভবতী হইয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দিব্যদর্শন ও অমুভবসকল দিন দিন বন্ধিত হইয়াছিল। শুনা যায়, এই সময়ে তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শন লাভ করিতেন; কথন বা অমুভব করিতেন, তাঁহাদিগের শ্রীমঞ্চনিঃস্বত পুণাগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে; কথনও বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিশ্বিতা হইতেন। আবার শুনা যায়, সকল দেব-দেবীর উপরেই তাঁহার মাতৃম্বেহ যেন এইকালে উদেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায়, এইকালে তিনি প্রায়

# চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অন্তভব

প্রতিদিন ঐসকল দর্শন ও অমুভবের কথা নিজ স্বামীর নিকটে বলিয়া কেন তাঁহার ঐরূপ হইতেছে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে নানাভাবে চল্পদেবীর বুঝাইয়া ঐসকলের জন্ম শক্ষিতা হইতে নিষেধ পুনরায় গর্ভধারণ করিতেন। ঐ কালের একদিনের ঘটনা, আমরা ও ঐ কালে তাহার দিবা যেরূপ শুনিয়াছি, এথানে বিবৃত করিতেছি। দৰ্শন্সমূহ শ্রীমতী চন্দ্রা তাঁহার স্বামীর নিকটে সেদিন ভয়-চকিতা হইয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন, 'দেব, শিব-মন্দিরের সন্মথে জ্যোতিঃদর্শনের দিন হইতে মধ্যে মধ্যে কত যে দেব-দেবীর দর্শন পাইয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের অনেকের মূর্ত্তি আমি ইতঃপূর্ণের কথনও ছবিতেও দেখি নাই। আজ দেখি, হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া ভয় হইল; আবার রৌদ্রের তাপে তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মন কেমন করিতে লাগিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওরে বাপু হাঁলে চড়া ঠাকুর, রৌজে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে; ঘরে আমানি পাস্তা আছে, চটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যা'! সে ঐ কথা ভনিয়া হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। আর দেখিতে পাইলাম না। ঐরপ কত মূর্ত্তি দেখি। পুঞ্জা বা ধ্যান করিয়া নহে--সহজ অবস্থায়, যথন তথন দেখিয়া থাকি। কথন কথন আবার দেখিতে পাই, তাহারা যেন মানুষের মত হইয়া সম্মুখে আসিতে আসিতে বায়তে মিলাইয়া গেল। কেন ঐক্লপ সব দেখিতে পাই বল দেখি ? ACC. NO 9 CFVOI

# **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

গোঁদাইয়ে পাইল না কি?' শ্রীযুক্ত ক্ষ্ দিরাম তথন তাঁহাকে ৮গয়ায় দৃষ্ট নিজ ম্বপ্লের কথা বলিয়া ব্যাইতে লাগিলেন যে, অশেষ দৌভাগ্যের ফলে তিনি এবার পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুণ্যসংস্পর্শেই তাঁহার ঐরপ দিব্য দর্শনসমূহ উপস্থিত হুইতেছে। স্থামীর উপর অসীম বিশ্বাসশালিনী চন্দ্রার হৃদয় তাঁহার ঐসকল কথা শুনিয়া দিব্য ভক্তিতে পূর্ণ হইল এবং নবীন বলে বলশালিনী হইয়া তিনি নিশ্চিন্তা হইলেন।

ঐরপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত কুদিরাম ও তাঁহার পূতস্বভাবা গৃহিণী শ্রীশ্রীরঘুবীরের একান্ত শরণাগতা থাকিয়া যাঁহার শুভাগমনে তাঁগাদিগের জীবন ঐশী ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে, সেই মহাপুক্ষ পুত্রের মুখ দর্শন আশায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

<sup>\*</sup> শ্রীথুক্ত হথলাল গোস্থামীর মৃত্যুর পরে নানা দৈব উৎপাত উপস্থিত
হওয়ায় পল্লীবাদিগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, উক্ত গোস্থামী বা তবংশীয়
কোন ব্যক্তি মরিয়া প্রেত হইয়া গোস্থামীদিগের বাটার দল্প্থে যে বৃহৎ বক্ল
পাছ ছিল তাহাতে অবস্থান করিতেন। ঐ বিশাদপ্রভাবেই লোকে ঐ দময়ে
কাহারও কোনরূপ দিব্যদর্শন উপস্থিত হইলে বলিত, 'উহাকে গোঁদাইয়ে
পাইয়াছে।' সরলহালয়া চল্লাদেবী দেইজ্লাই এই দময়ে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

# মহাপুরুষের জন্মকথা

শরৎ, হেমস্ত ও শীত অতীত হইরা ক্রমে ঋতুরাজ বসস্ত উপস্থিত হইল। শীত ও গ্রীয়ের স্থপন্মিলনে মধুময় ফাল্পন স্থাবরজন্ধমের ভিতর নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া আজ ষষ্ঠ দিবস সংসারে সমাগত। জীবজগতে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের প্রেরণা সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। শান্তে আছে, ব্রহ্মানন্দের এক কণা সকলের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সরস করিয়া রাথিয়াছে—ঐ দিব্যোজ্জল আনন্দকণার কিঞ্চিদ্ধিক মাত্রা পাইয়াই কি এই কাল সংসারের সর্বত্র এত উল্লাস আনমন করিয়া থাকে?

ত্রেঘুবীরের ভাগ রাঁধিতে রাঁধিতে আসন্নপ্রসবা শ্রীমতী

চন্দ্রা প্রাণে আজ দিব্য উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু

শরীর নিতান্ত অবসন জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাদেবীর

আশক্ষা ও সহসা তাঁহার মনে হইল, শরীরের যেরূপ অবস্থা

খামীর কথান্ন তাহাতে কথন কি হয়; এখনই যদি প্রসবকাল

আখান প্রাণ্ডি

উপস্থিত হয় তাহা হইলে গৃহে এমন বিতীয় ব্যক্তি

নাই যে, অভ্যকার ঠাকুরসেবা চালাইয়া লইবে। তাহা হইলে

উপায় ? ভীতা হইয়া তিনি ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিলেন।

শ্রীমৃক্ত ক্ল্দিরাম তাহাতে তাঁহাকে আম্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন,

'ভয় নাই, ভোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করিয়াছেন তিনি

১রঘুবীরের পূজাসেবায় বিয়োৎপাদন করিয়া কথনই সংসারে

# **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রবেশ করিবেন না—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস; অতএব নিশ্চিন্তা হও, অম্বকার মত ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয় চালাইতে পারিবে, কল্য হইতে আমি উহার জন্ম ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি: এবং ধনীকেও বলা হইয়াছে যাহাতে সে অন্ত হইতে রাত্রে এথানেই শয়ন করিয়া থাকে।' শ্রীমতী চক্রা স্বামীর ঐরপ কথায় দেহে নবীন বলদঞ্চার অনুভব করিলেন এবং ছাষ্টচিত্তে পুনরায় গৃহকর্ম্মে ব্যাপুতা হইলেন। ঘটনাও ঐরূপ হইল—৮রঘুবীরের মধ্যাক্ত ভোগ এবং সান্ধাণীতলাদি কর্মা প্রয়াম সেদিন নির্বিঘে সম্পাদিত হইয়া গেল। রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রীযুক্ত কুদিরাম ও রামকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ধনী আসিয়া চক্রাদেবীর সহিত এক কক্ষে শয়ন করিয়া রহিল। ৮র্থুবীরের ঘর ভিন্ন, বাটীতে বসবাসের জন্ম হইখানি চালা ঘর ও একথানি রন্ধনশালা মাত্র ছিল, এবং অপর একথানি ক্ষুদ্র চাল। ঘরে এক পার্ম্বে ধাক্ত কুটিবার জন্ম একটি ঢেঁকি এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্ম একটি উনান বিজ্ঞমান ছিল। স্থানাভাবে শেষোক্ত চালাখানিই শ্রীমতী চন্দ্রার স্থতিকাগৃহরূপে নির্দিষ্ট রহিল।

রাত্রি অবসান হইতে প্রায় অদ্ধিণ্ড অবশিষ্ট আছে, এমন
সময়ে চন্দ্রাদেবীর প্রস্বপীড়া উপস্থিত হইল। ধনীর সাহায্যে
তিনি পূর্ব্বোক্ত টে কিশালে গিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে
সদাধরের জন্ম

এক পূত্রসন্তান প্রস্ব করিলেন; শ্রীমতী চন্দ্রার
জন্ম ধনী তথন তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া
জাতককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে
যেখানে রক্ষা করিয়াছিল সেই স্থান হইতে সে কোথায় অন্তর্হিত

#### মহাপুরুষের জন্মকথা

হইয়াছে। তয়ত্তকা হইয়া ধনী প্রদীপ উজ্জ্বন করিল এবং অমুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, রক্তরেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে ধীরে ধীরে হডকাইয়া ধান্ত দিন্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর প্রবেশপূর্বক দে বিভৃতিভূষিতাক হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অপচ কোন শব্দ করে নাই। ধনী তখন তাহাকে যত্নে উঠাইয়া লইল এবং পরিষ্কৃত করিয়া দীপালোকে ধরিয়া দেখিল, অভূত প্রিয়দর্শন বালক, 'যেন ছয় মাদের ছেলের মত বড়।' প্রতিবেশী লাহাবাব্দের বাটী হইতে তখন প্রসন্ধর্মথ চক্রাদেবীর ছই চারিজন বয়স্তা সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে—ধনী তাহাদিসের নিকটে এ সংবাদ ঘোষণা করিল, এবং পূত্রজীর ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের তপন্থী দরিদ্রে কুটির শুভ শঙ্খারাবে পূর্ব হইয়া মহাপুরুষের শুভাগমনবার্ত্তা সংগারে প্রচার করিল।

অনন্তর শাস্ত্রজ কুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন—

ঐ দিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্যের ৬ই
ফাল্পন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টান্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী,
পদাধরের শুভ
জন্মযুর্ভ্র দখনে
ভাত্র কথা
ভাত্র কথা
জন্মগ্রহণ করিরাছে। শুভা দ্বিতীয়া তিথি
ঐ সময়ে পূর্বভাত্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া
সংসারে সিদ্ধিযোগ আনম্বন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্রে রবি,
চন্দ্র ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্কল ও

#### গ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শনি তুক্সস্থান অধিকারপূর্বক তাহার অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। আবার মহামুনি পরাশরের মত অবলম্বনপূর্বক দেখিলে রাহু এবং কেতু গ্রহদ্বয়কে উাহার জন্মকালে তুক্স দেখিতে পাওয়া যায়। তহপরি, বৃহস্পতি তুক্ষাভিলাবী রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

অতঃপর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদগণ নবজাত বালকের জন্মনক্ষত্র পরীক্ষাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, জাতক থেরূপ উচ্চসংগ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্যোতিয়শাস্ত্র গদাধরের নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে যে, 'ঐরপ ব্যক্তি রাগ্যাশ্রিত ধর্মাবিৎ ও মাননীয় চইবেন এবং স্কাদা নাম পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিয়া-পরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন; এবং নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভপুর্বাক সর্বাত্ত সকল লোকের পুজা হইবেন।'\* প্রীযুক্ত ফুদিরামের মন উহাতে বিশ্বয়পুর্ণ হইল। তিনি ক্লভ্ৰন্তমন্ত্ৰ ভাবিতে লাগিলেন, ৮গয়াধামে তিনি যে দেবস্থপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সত্য সতাই পূর্ণ হইল। অনন্তর জাতকর্ম সমাপনপূর্বক বালকের রাখ্যাখিত নাম শ্রীযুক্ত শস্তুচ<u>ক্র</u> স্থির করিলেন এবং *৮*গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ

ধর্মস্থানাধিপে তুকে ধর্মস্থে তুক্তবেচরে।
 গুরুণা দৃষ্টিনংযোগে লগেশে ধর্মনংস্থিতে॥

#### মহাপুরুষের জন্মকথা

বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীষ্ক্ত গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

পাঠকের সৌকর্যার্থে আমরা শ্রীরামক্রফদেবের বিচিত্র জন্মকুগুলীর\* সহিত তাঁহার কোষ্ঠীর কিন্তুদংশ নিমে প্রদান করিতেছি। জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ পাঠক তদ্ষ্টে গদাধরের জন্মকুগুলী বুঝিতে পারিবেন, উহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতক্তাদি অবতার-প্রোধিত পুরুষদক্ষের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

বেক্সস্থানপতে সৌম্যে গুরো চৈব তু কোণভে।
স্থিঃলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায় প্রভু: হি স: ॥
ধর্মবিনাননীয়স্ত পুণ্যকর্মারতঃ সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহুনিখ্যদমন্থিতঃ ॥
মহাপুরুষদংক্রোহয়ং নারায়ণাংশদস্তবঃ।
সর্বাক্ত জনপ্রাণ্ড ভবিশ্বতি ন সংশয়ং॥
ইতি ভ্রুসংহিতায়াং সম্প্রদায় প্রভুবোগঃ তুৎফলঞ্চ।

উদ্ভ হইল।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র শ্বোতিভূবিণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোপ্তা হইতে উক্ত বচন

\* ঠাকুরের জন্মকাল সহজে করেকটি কথা আমরা এথানে পাঠককে বলা আবশুক বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণেখরে জ্রীরামর্ক্তদেবের নিকট যাতারাত করিবার কালে আমরা অনেকে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, ভাহার "যথার্থ জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করান হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ।" তাঁহার নিকটে আমরা এ কথাও বহুবার শুনিয়াছি যে, তাঁহার জন্ম "ফাল্ডন মাসের শুরু পক্ষে দ্বতীয়া তিথিতে হইয়াছিল, ঐ দিন বুধবার ছিল,"

# **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

"শুভমন্তা। শক-নরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৭৫৭।১•।৫।৫৯।২৮।২৯, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গন, বুধবার, রাত্রি অবসানে (অর্দ্দণ্ড

তাঁহার কুন্তরাশি এবং তাঁহার "জ্মলগ্রে রবি চন্দ্র ও বুধ ছিল।" "লীলাপ্রসক" লিখিবার কালে "তাহার জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ সাল তারিধ নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষোক্ত জন্মপত্রিকাধানি আনাইয়া দেখি, উহাতে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধ এইরূপ লেখা আছে---শ্বক ১৭৫৬।১•।৯।৫৯।১২ ফাব্রনশু দশমদিবদে বুধবাসরে গ্রেরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথো পুনবভাত্রপদনক্ষত্রে" তাঁহার জন্ম হটয়াছিল। ঐ সালের পঞ্জিকা আনাইয়া দেখা গেল উক্ত কোগ্রীতে উল্লিখিত সালের ঐ দিবদে কুঞ্চপক্ষ নবমী ভিথি এবং শুক্রবার হয়। স্থভরাং উক্ত জন্মপত্রিকাথানিকে ঠাকুর কেন ভ্রমপূর্ণ বলিতেন তাহা বুঝিতে পারিয়া উহা পরিত্যাগপুর্বক পুরাতন পঞ্জিকা সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কোন শকের ফাজ্জন মাদের শুক্লা দিতীয়ায় বুধবার এবং রবি চন্দ্র ও বুধ কুন্তরাশিতে একত মিলিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে ঐকপ ছুইটি দিন পাওয়া পেল: একটি ১৭৫৪ শকে এবং দিতীয়টি ১৭৫৭ শকে। তন্মধ্যে প্রথমটিকে আমরা ভ্যাপ করিলাম। কারণ, ১৭৫৪ শক ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে. তাঁহার মূথে তাঁহার বয়দ দথকো যাহা গুনিয়াছি তদপেক্ষা ৩ বংসর ২ মাদ বাডাইয়া তাঁহার আযু গণনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে ১৭৫৭ শককে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে তাঁহার জীবৎকালে দক্ষিণেখরে ভক্তপণ তাঁহার যে জন্মোৎসব করিতেন তৎকালে তিনি নিজ বয়স সম্বন্ধে যেক্সপ নির্ণয় করিতেন তাহা বৃদ্ধি করিয়া পরমায় গণনা করিতে হর না। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমরা বিষয়সুত্রে শুনিয়াছি, ঠাকুরের বিবাহকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বয়স ৫ বংদর মাত্র ছিল—ঐবিষয়েও কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। তন্তিন, ঠাকুর দেহরকা করিলে সমবেত ভক্তগণ কাশীপুর শাশানের মৃত্য-নির্ণায়ক (রেজিষ্টারি) পুতকে তাঁহার বরুদ ৫১ বংদর লিখাইয়া

#### মহাপুরুষের জন্মকথা

রাত্রি থাকিতে ) কুন্তলয়ে প্রথম নবাংশে জন্ম॥ কুন্তরাশি, পূর্ব-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম পাদে জন্ম॥ রাত্রিজাত দণ্ডাদিঃ ৩১।০।১৪, স্ব্যোদ্যাদিষ্ট দণ্ডাদিঃ ৫৯।২৮।২৯, অক্ষাংশ ২২।৩৪, পলভা ৫।১।৫।১০॥

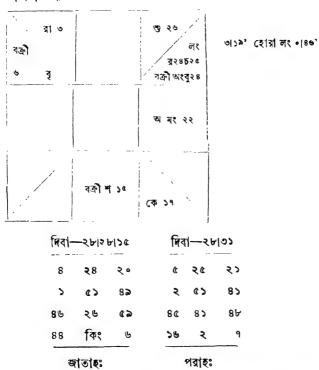

দিয়াছিলেন—তাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের আবেগুক হয় না। ঐ সকল কারণে আমরা ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জলমণাল বলিয়া অবধারিত করিলাম।

#### **এী এীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ**

# চাব্রুফাল্পনস্থ শুক্রপক্ষীয়-দ্বিতীয়া জন্মতিথি:। পূর্বভান্তপদ-নক্ষত্র-মানং ৬০।১৫।০ তম্ম ভোগদগুদি: ৫২।১২।৩১ ভুক্ত-দুগুদি: ৮।২।২৯

( শকান্দা ১৭৫৭ ), এভচ্ছকীয়-সৌর-ফাল্পনস্থ ষষ্ঠ-দিবদে, বুধ-বাসরে, শুক্লপক্ষীয়-দ্বিভীয়ায়াং ভিথৌ, পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রস্থ প্রথমচরণে,

ঐক্লপ করিয়াই আমরা ফান্ত হই নাই; কিন্ত কলিকাতা, বছবাজার, ২ নত্তর লালবিহারী ঠাকুরের লেন নিবানী শ্রীযুক্ত শণীভূষণ ভট্টাচার্য্যের নষ্ট কোন্তী উদ্ধারের অনাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া উাহার নিকটে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মকুগুলী প্রেরণ করি এবং তল্প্টে পণনা করিয়া ঠাকুরের জন্মকুগুলী নির্ণয় করিয়া দিতে অন্ধ্রোধ করি। তিনিও ঐ বিষয় পণনা পূর্বক ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া হির করেন।

ঐক্সপে ১৭৫৭ শকে বা দন ১২৪২ দালেই ঠাকুরের জন্ম ইইয়াছিল এ কথার দৃঢ়নিশ্চর ইইয়া আমরা শ্রদ্ধাশদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারারণচন্দ্র জ্যোতিভূবিণ মহাশরকে তদমুদারে ঠাকুরের জন্মকোটা গণনা করিয়া দিতে অনুরোধ করি এবং তিনি বহু পরিশ্রম খীকার করিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া আমাদিপকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্ম মুহুর্তে জ্বের কথা আমরা কেবলমাত কোটাগণনায় ছির করি নাই; কিন্তু ঠাকুরের পরিবারবর্গের মূথে শ্রুত নিম্নলিথিত ঘটনা হইতেও নির্বার করিয়াছি। তাঁহারা বলেন, ঠাকুর জ্বন্যগ্রহণ করিবার অবাবহিত পরে হড়কাইরা হতিকাগৃহে অবহিত ধাস্ত দিছ করিবার চুনীর ভিতর পড়িয়া ভ্র্মাচ্ছাদিত হইরাছিলেন। সভোজাত শিশুর যে এরূপ অবহা হইরাছে তাহা অজ্বকারে বুঝিতে পারা যায় নাই। পরে আলোক আনিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে উক্ত চুনীর ভিতর হইতে বাহির করা হইরাছিল।

#### মহাপুরুষের জন্মকথা

র্বসিদ্ধিযোগে, বালবকরণে, এবং পঞ্চাঙ্গ-সংশুদ্ধৌ, রাত্রি চতুর্দশবিপলাধি-কৈকত্রিংশদণ্ড-সময়ে, অয়নাংশোদ্ভব-শুভ-কুন্তগ্রে (লগ্নফুট-রাখ্যাদি ১০।৩।১৯'(৫৩'')২০'''), শনৈশ্চরস্তা ক্ষেত্রে, সূর্যাস্তা হোরায়াং সূর্যাস্থতস্ত দেকাণে, শুক্রস্থ নবাংশে, বুহস্পতেদ্ববিশাংশে, গদাধরের জন্ম-কুজন্ত ত্রিংশাংশে এবং ষড়বর্গ পরিশোধিতে পত্রিকার পুর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাপ্রভাদ্রভিত **কি**য়দংশ বুধন্ত যামার্দ্ধে, জীবন্ত দত্তে, কোণত্তে গুরৌ ক্ষেত্রে বুধে চল্লে চ. লগ্নন্থে চল্লে. ত্রিগ্রহযোগে, ধর্মকর্মাধি-পয়োঃ শুক্রভৌময়োঃ তুদ্ধন্থিতয়োঃ, বর্গোত্তমন্থে লগ্নাধিপে শনৌ চ তুঙ্গে, পরাশরমতেন ত বাহুকেত্বোস্তরণ্ডরোঃ (যতঃ উক্তং, ''রাহোস্ত রুষভং কেতোর্শিচকং তৃঙ্গসঞ্চিত্রন'' ইত্যাদিপ্রমাণাৎ), অতএব উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে, অসাধারণ পুণভোগ্যযোগে, শুক্লপক্ষে নিশিজন্মহেতোঃ বিংশোত্তরী দশাধিকারে জন্ম, এতেন বুংস্পতে-

সে যাহা হউক, ১৭৫৭ শকের ফাণুন নাসের দ্বিতীয়ায ঠাকুরের জন্ম যেরূপ অজুত লগে হইরাছিল তাহা শীনুক্ত নারারণচন্দ্র জ্যোতিভূবিণ-কৃত তাহার কোঠা দেখিয়া সমাক্ উপলব্ধি হয়। সঙ্গে সক্তেরর অলোকিক জীবন-ঘটনাসমূহ কোঠার সহিত মিলাইয়া দেখিয়৷ ইহাও স্পষ্ট ব্রিতে পারা যায় যে, ভারতের জ্যোতিষণাপ্র যথার্থই সত্যের উপর প্রতিন্তি।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, ঠাকুরের জ্রমপূর্ব পুরাতন কোন্তী, শীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূষিণ-কত তাহার বিশুদ্ধ কোন্তী এবং শীযুক্ত শশীভূষণ ভট্টাের্চা শীশীমা্ডাঠাকুরাণার জ্মাকুগুলী দর্শনে পণনাপূর্বক ঠাকুরের জ্মাকুগুলী প্রস্তুত করিয়া দেন, সে সমস্ত বেলুড় মঠে স্বত্নে রক্ষিত্ত আছে।

#### **ন্ত্রীন্ত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

দিশারাং, তথা দেশভেদেন দশাধিকারনিয়মাচচ অটোন্তরীয়-রাহো-/
দশারাং, অশেষগুণালস্কৃত-স্বধর্মনিষ্ঠ-কুদিরাম চট্টোপাধ্যায়-মহোদয়স্থ (সহধর্মিণী দ্বাবতী-চক্তমণি-দেবী-মহোদয়ায়াঃ গর্ভে) শুভঃ তৃতীয়-পুত্রঃ-সমজনি। তহ্ম রাখ্যাপ্রিভং নাম শস্ত্রাম দেবশর্মা। প্রাসিক্ক নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ। সাধনাসিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাত-নাম শ্রীরামক্ক-পরম-হংসদেব-মহোদয়ঃ।" \*

অনন্তর প্রিয়দর্শন পুত্রের মুথ দর্শন এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্যের কথা ভাবণ করিয়া শ্রীষুক্ত কুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রমণি আপনাদিগকে কৃতার্থনান্ত জ্ঞান করিলেন এবং যথাকালে তাহার নিজ্জামণ ও নামকরণাদি সম্পন্ন করিয়া অশেষ যত্ত্বের সহিত তাহার লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

<sup>\*</sup> এযুক্ত নারায়ণচল্র জ্যোতিভূর্বণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোঞ্চী হইতে পূর্বোক্তাংশ উদ্ধৃত হইল।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ

শাস্ত্রে আছে, শ্রীরাম, শ্রীক্লফ প্রভৃতি অবতার-পুরুষদকলের জনক-জননী, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেষ ও পরে নানা-রূপ দিবাদর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবরক্ষিত বলিয়া হাদয়ক্ষম করিলেও পরক্ষণেই অপত্যমেহের বশবর্তী হইয়া ঐ কথা ভলিয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম সর্বাদা চিস্তিত থাকেন। শ্রীযুক্ত কুদিরাম ও তদীয় গৃহিণী শ্রীনতা চন্দ্রা দেবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মুখকমল দেখিয়া ভগয়াক্ষেত্রের দেবস্থা, রামঠাদের শিবমন্দিরের দিব্যদর্শন প্রভৃতির কথা এখন গাভীনান অনেকাংশে ভূলিয়া যাইলেন এবং তাহার ষথায়থ পালন ও রক্ষণের জক্ত চিস্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। উপার্জনক্ষম ভাগিনেয় রামটাদের নিকটে মেদিনীপুরে পুত্রের জন্মগ্রাদ প্রেরিত হইল। মাতলের দরিদ্র সংসারে হগ্নের অভাব হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি একটি হগ্মবতী গাভী প্রেরণ করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ঐ চিস্তা নিবারণ করিলেন। ঐরপে জক্ত যথন যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে লাগিল, তথনই তাহা नानां िक इटेंटि अভावनीय উপায়ে পূর্ব হুইলেও और्कुक

## **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

ক্ষ্দিরাম ও চক্রা দেবীর চিস্তার বিরাম হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

এদিকে নবজাত বালকের চিন্তাকর্ষণ-শক্তি দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়া জনক-জননীর উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াট ক্ষান্ত রহিল না. পরস্ত পরিবাবন্ত পদাধরের সকলের এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণের উপরেও যোতিনী শক্তি নিজ আধিপতা ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বসিল। পল্লীরমণীগণ অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রাকে এখন নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'তোমার প্রুটকে নিতা দেখিতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল নিতাই আসিতে হয়!' নিকটবত্তী গ্রামসকল হইতে আত্মীয়া রমণীগণও ঐ কারণে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দরিদ্র কুটীরে এখন হইতে প্রবাপেক্ষা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। এইরপে সকলের আদর্যত্নে ত্বথপালিত হইয়া নবাগত শিশু ক্রমে পঞ্চমাস অভিক্রম করিল এবং তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইল।

পুত্রের অরপ্রাশন কার্যো শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থান্নথায়ী
ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,
শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপনপূর্বক ৮রঘুবীরের
অরপ্রাশন
কালে ধর্মদাস প্রসাদী অর পুত্রের মুথে প্রদান করিয়া ঐ
লাহার কার্যা শেষ করিবেন এবং তত্তপলক্ষে তই
সাহায্য
চারি জন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন
—কিন্তু ঘটনা অক্সরপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু

আনের জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার গুপ্ত-প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণসজ্জনগণ আদিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন. পুত্রের অরপ্রাশন দিবদে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগের এরপ অনুরোধে এীযুক্ত কুদিরাম আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কারণ, পল্লীর সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে রাথিয়া কাহাকে আমন্ত্রণ করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদিগের সকলকে বলিতে তাঁগার সামর্থ্য কোথায় ? শুতরাং 'ঘাহা করেন ৮/রঘুবীর' বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত ধর্মানাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয় স্থির করিতে আদিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই উপর উক্ত কার্য্যভার প্রদানপূর্ব্যক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুক্ত ধর্মদাসও ছাইচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সকল বিষয়ের বন্দোবন্ত করিয়া উক্ত কার্য্য স্থসম্পন্ন করিয়া দিলেন। জামরা শুনিয়াছি, ঐরপে গদাধরের অরপ্রাশন উপলক্ষে পল্লীর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই শ্রীষুক্ত কুদিরামের কুটীরে আদিয়া এরখুবীরের প্রদাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেই দঙ্গে অনেক দরিদ্র ভিক্ষুকও ঐরপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার তনয়ের দীর্ঘজীবন এবং মঙ্গল কামনা করিয়া গিয়াছিল।

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বালচেষ্টাসমূহ মধুরতর হইরা উঠিয়া চক্রা দেবীর হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্য-প্রয়াগে পরিণত করিল। পুত্র জন্মিবার পূর্কে যিনি দেবতাদিগের নিকটে

#### শ্রীশ্রীরামক্ষনীলাপ্রসঙ্গ

কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া লইবার জন্ম ব্যগ্র হইতেন না, সেই তিনিই এখন প্রতিদিন তন্যের কল্যাণ চলা দেবীর কামনায় শতবার, সহস্রবার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-দিবাদর্শন-শক্তির বর্ত্তমান সারে. তাঁহার মাত্রদয়ের স্করুণ নিবেশন প্ৰকাশ তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করিয়াও সম্পর্ণ নিশ্চিম্বা হইতে পারিতেন না। এরপে তনয়ের কল্যান ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীমতী চন্দ্রার ধ্যান জ্ঞান চইয়া তাঁহার ইতঃপুর্বে मिरामर्भन्मेक्टिक रा এथन ঢाकिया किलार, এकथा महस्य ব্রিতে পারা যায়। তথাপি ঐ শক্তির সামান্ত প্রকাশ তাঁহাতে এখনও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কখন বিশ্বয়ে এবং কথন বা পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশকায় পর্ণ করিত। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনা যাহা আমরা অতি বিশ্বস্তুসত্তে শুনিয়াছি, এখানে বলিলে পাঠক পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বঝিতে পারিবেন। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল-

গদাধরের বয়ংক্রম তথন সাত আট মাস হইবে। প্রীমতী
চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তর্নানে নিযুক্তা ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিজিত দেখিয়া মশক
ঘটনা—
সদাধরকে
বড় দেখা

মাণারির মধ্যে শায়ন করাইলেন; অনস্তর ঘরের
বাহিরে ঘাইয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।
কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ
করিয়া তিনি দেখিলেন, মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে
এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুক্রষ মশারি জুড়িয়া শায়ন করিয়া

রহিয়াছে। বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং ক্রতপদে গুহের বাহিরে আদিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি নিদ্রা যাইতেছে। খ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দুর হইল না। তিনি পুন: পুন: বলিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে এরপ হইয়াছে; কারণ আমি ম্পষ্ট দেথিয়াছি পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ শয়ন করিয়াছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরপ ভ্রম হইবার কোনও কারণও নাই; অতএব শীঘ একজন বিজ্ঞ রোজা আনাইয়া সস্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে এই ঘটনায় পুত্রের কোন অনিষ্ট হইবে কি না ?' শ্রীযুক্ত কুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, 'যে পুত্রের জন্মের পূর্বে হইতে আমরা নানা দিব্য দর্শন লাভে ধন্ত হইয়াছি তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা অপদেবতাক্কত একথা তুমি মনে কথনও স্থান দিও না; বিশেষতঃ বাটীতে ৮রঘুবীর স্বয়ং বিভ্যমান; উপদেবতাদকল এখানে কি কথন সম্ভানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিম্ভ হও এবং একথা অন্ত কাহাকেও আর বলিও না; জানিও, ৮রঘুনীর সন্তানকে সর্বাদা রক্ষা করিতেছেন।' শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরপ বাক্যে তখন আখন্তা হইলেন বটে কিন্ধ পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কার

## শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ছায়া তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণ অপস্তত হইল না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রাণের বেদনা সেদিন অনেকক্ষণ পর্যান্ত কুলদেবতা ৮রতুবীরকে নিবেদন করিলেন।

ঐরপে আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশকায় শ্রীযুক্ত
গদাধরের জনক-জননীর দিন যাইতে লাগিল এবং বালক
প্রথম দিন হইতে তাঁহাদিগের এবং অন্ত
গদাবরের সকলের মনে যে মধুর আধিপত্য বিস্তার
কনিষ্ঠা ভগ্নী
সর্ক্ষমললা করিয়াছিল তাহা দিন দিন দৃঢ় ও ঘনীভূত
হইতে থাকিল। ক্রমে চারি পাঁচ বৎসর
অতীত হইল; ঘটনার ভিতর ঐ কালের মধ্যে কোন সময়ে
শ্রীযুক্ত ক্লুদিরামের সর্ব্মক্ললা নাম্মী কনিষ্ঠা কন্তা জন্মগ্রহণ

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অভূত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শীর্ক ক্ষুদিরাম এই কালে বিশ্বর ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ, চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া গদাধরের
ভিনি যথন নিজ পূর্বপুরুষদিগের নামাবলী দেবদেবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ মহাভারত হইতে কোন বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তথন দেখিতেন একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে! আবার বহুদিন পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন, সে এসকল সমভাবে আর্ত্তি করিতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ

ও ধারণা করে অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে আবার তেমনি উদাসীন থাকে—সহস্র চেষ্টাতেও ঐ সকলে তাহার অমুরাগ অমুরিত হয় না। গণিত শাস্ত্রের নামতা প্রভৃতি শিথাইতে যাইয়া তিনি ঐবিষয়ের আভাস পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, চপলমতি বালককে এত শ্বন্ধ বয়সে ঐসকল শিথাইবার জক্ত পীড়ন করিবার আবশুক নাই। কিছু সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিস্তারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে পাঠশালে পাঠাইতে লাগিলেন। বালক তাহাতে সমবয়্বয়্ব সঙ্গীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ স্থ্বী হইল এবং সপ্রেম ব্যবহারে শীঘ্রই তাহাদিগের এবং শিক্ষকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

গ্রামের জমিদার লাহাবাবৃদের বাটীর সম্মৃথস্থ বিস্তৃত নাট্যমগুপে
পাঠশালার অধিবেশন হইত এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ব্যয়েই

একজন সরকার বা গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিয়া
লাহাবাবৃদের
গাঁচশালা
তাঁহাদিগের এবং নিকটস্থ গৃহস্থসকলের বালকগণকে
অধ্যয়ণ করাইতেন। ফলতঃ পাঠশালাটি লাহাবাবুরাই একরূপ পল্লীবালকগণের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন
এবং উহা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কুটীরের অনভিদ্বর অবস্থিত ছিল।
প্রাতে এবং অপরাত্রে ছইবার করিয়া প্রতিদিন পাঠশালা থোলা
হইত। ছাত্রগণ প্রাতে আসিয়া ছই তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া
সানাহার করিতে যে যাহার বাটাতে চলিয়া যাইত এবং অপরাত্রে
তিন চারি ঘটীকার সময় পুনরায় সমবেত হইয়া সদ্ধ্যার পূর্ব্ব

## শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ন্থায় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণকে অবশ্য এত অধিক কাল পাঠাভ্যাস করিতে হইত না, কিন্তু তথায় হাজির থাকিতে হইত। স্মৃতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করিয়া তাহারা সেথানে বসিয়া থাকিত এবং কথন বা সন্ধীদিগের সহিত ঐ স্থানের সন্নিকটে ক্রীড়ায় রত হইত। পাঠশালার পুরাতন ছাত্রেরা আবার নৃতন ছাত্র-দিগকে পাঠ বলিয়া দিত এবং তাহারা পুরাতন পাঠ নিভ্য অভ্যাস করে কি না তিহিষয়ে তন্ত্রাবধান করিত।

এইরপে একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলেও পাঠশালার কার্য্য স্কচারুভাবে চলিয়া যাইত। সদাধর যথন পাঠশালে প্রথম প্রবেশ করে তথন প্রীযুক্ত যত্নাথ সরকার তথায় শিক্ষকরপে নিযুক্ত ছিলেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি নানা কারণে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পাঠশালার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালকের জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার মহৎ জ্বীবনের পরিচায়কত্বর্গপে প্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে সকল অভূত ত্বপ্প ও দর্শনাদি লাভ
করিয়াছিলেন দেই সকল তাঁহার মনে চিরকালের
বালকের
বিচিত্র চরিত্র
নিমিন্ত দৃচাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। স্থতরাং
সম্বন্ধে
বালমূলভ চপলতায় সে এখন কোনরূপ আশিষ্টাকুদিরামের
অভিজ্ঞতা
চরণ করিতেছে দেখিলেও তিনি তাহাকে মূহবাক্যে নিষেধ কয়া ভিন্ন কখনও কঠোরভাবে
দমন করিতে সক্ষম হইতেন না। কারণ সকলের ভালবাসা
পাইয়াই হউক বা নিজ স্বভাবগুণেই হউক তাহাতে তিনি এখন

সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐজক্য অপর পিতামাতা সকলের লায় তাচাকে কথনও তাডনা করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন, উগাই বালককে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে উন্নত করিবে। এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণ**ও** বিল্লমান ছিল। কারণ, তিনি দেখিতেন, গুরস্ত বালক কথন কখন পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গিগণকে লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে যাত্রা গান শুনিতে যাইলেও যথন যাহা ধরিত, তাহা না সম্পন্ন করিয়া কান্ত হইত না, মিথাাসহায়ে নিজ্কত কোন কর্ম কথনও ঢাকিতে প্রয়াদ পাইত না এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রেমিক হাদর তাহাকে কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐক্রপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত কুদিরাম কিছু চিম্নিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হাদয় ম্পর্শ করে এমন ভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক না কেন. বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক সর্ব্বথা তদিপরীতাচরণ করিয়া বদে। উগ তাহার সকল বিষয়ের কারণ-জিজ্ঞানার পরিচায়ক হইলেও সংসারের সর্বত্ত বিপরীত রীতির অনুঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেহই বালককে ঐরপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দেশ করিয়া তাহার কৌতৃহল পরিত্প্ত করিবে না এবং তজ্জন্ত অনেক সময়ে তাহার সদবিধিসকল মাক্ত না করিয়া চলিবার সন্তাবনা। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত

#### **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

চিস্তাসকল উদিত হইয়াছিল এবং এথন হইতে তিনি তাহার মনের ঐক্তপ প্রকৃতি ব্ঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই—

শ্রীযুক্ত কুদিরামের বাটীর একরূপ পার্শ্বেট হালদারপুকুর নামক স্থাবৃহৎ পুষ্করিণী বিজ্ঞমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ সলিলে স্নান পান ও রন্ধনাদি কার্য্য করিত। অবগাহনের জন্ত ন্ত্রী ও পুরুষদিগের নিমিত্ত হুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। ন্থার তরুণবয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোক-দিগের জন্ম নিদিষ্ট ঘাটে অনেক সময়ে গমন করিত। ছই চারি জন বয়স্তোর সহিত গদাধর একদিন ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উল্লফ্টন সম্ভরণাদির দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্ম সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের অস্তবিধা হইতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিক কর্মে নিযুক্তা ব্যীয়সী রমণীগণের জলের ছিটা লাগায়, নিষেধ করিয়াও তাঁহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তথন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তোরা এ ঘাটে কি করিতে আসিদ? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস না। এঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পরিধের বসনাদি ধৌত করে—জানিস না, স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই?' গদাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দেখিতে নাই ?' তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে এমন কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটতে

পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ তথন অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্তর্রুপ সঞ্চল্ল করিল। সে তই তিন দিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুকায়িত থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ঐ বিষয়ক ঘটনা অনস্তর পূর্ব্বোক্ত বর্ষায়গী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিল, 'পরশু চারিজন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয় জনকে এবং আজ আট জনকে ঐরূপ করিয়াছি-কিন্তু কৈ আমার কিছুই ত ২ইল না ?' বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রা দেবার নিকটে আগমনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ঐ কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চক্রা তাহাতে গদাধরকে অবদরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, 'এরপ করিলে তোমার কিছু ২য় না কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা আমার সদুশা, তাঁহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা ২য়। অতএব আর কখনও ঐরপে তাঁহাদিগের সম্মানের হানি করিও না, তাঁহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভাল ?' বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদবধি ঐরপ আচরণ আর কথনও করিল না।

সে যাহা হউক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্লকালের মধ্যেই সামান্ত গদাধরের ভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল। শিক্ষার উন্নতি কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিছেষ চিরদিন ও'প্রসার প্রায় সমভাবেই রহিল। অন্তাদিকে বালকের অন্ত্রকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন নানা নুভন দিকে

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রদারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুন্তকারগণকে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট বাতায়াত ও জিজ্ঞাদা করিয়া বাটাতে ঐ বিজ্ঞা অভ্যাদ করিতে লাগিল, এবং উচা তাহার জ্রীড়ার অক্ততমরূপে পরিগণিত হইল। পটব্যবসাধিগণের সহিত মিলিত হইয়া দে ঐরপে চিত্র অক্তিত করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণকথা অপবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই দে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাথ্যানদকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের নিকটে ঐদকল করিপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয় তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপ্রক শ্বতি ও মেধা তাহাকে ঐদকল বিষয়ে বিশেষ দহায়তা করিতে লাগিল।

আবার সদানন্দ বালকের রঙ্গরগপ্রিয়তা তাহার অন্তুত অম্ব-করণশক্তিসহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অক্সদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেবভক্তি, তাহার জনক-জননীর দৈনন্দিন অম্প্র্যান সকলের দৃষ্টাস্তে ক্রতপদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ঐ কথা যে ক্রতক্ত হদয়ে স্মরল ও স্বীকার করিয়াছে তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্র নিম্নলিথিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন—'আমার জ্বননী মৃর্ভিমতী সরলতাম্বরূপা ছিলেন। সংসারের কোন বিষয় বুঝিতেন না, টাকা পয়সা গণনা করিতে

জানিতেন না; কাহাকে কোন্ বিষয় বলিতে নাই তাহা না জানতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন, সেজস্ত লোকে তাঁহাকে 'হাউড়ো' বলিত এবং সকলকে আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। আমার জনক কথনই শৃদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই; পূজা, জপ, ধ্যানে দিনের ভিতর অধিক কাল যাপন করিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষ স্ফাত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত, আবার যথন পূজাদিতে নিযুক্ত না থাকিতেন তথনও তিনি ৮রঘুবারকে সাজাইবার জন্ত স্কৃত-স্তা ও পূজা লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, গ্রামের লোকে তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মান্ত ভক্তি করিত।'

বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া

যাইতেছিল। বয়োর্দ্ধেরাও যেথানে ভ্ত-প্রেতাদির ভয়ে জড
সড় হইত, বালক সেথানে অকুতোভয়ে গমনাবালকের

গমন করিত। তাহার পিতৃষদা শ্রীমতী রামনীলার

উপর কথন কথন ৮শীতলাদেবীর ভাবাবেশ

হইত। তথন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইন্না যাইতেন।

কামারপুকুরে ভাতার নিকটে এই সময়ে অবস্থানকালে একদিন

তাহার সহসা ঐরপ ভাবান্তর উপস্থিত হইন্না পরিবারস্থ সকলের

মনে ভন্ন ও ভক্তির উদন্ধ করিয়াছিল। তাঁহার ঐরপ অবস্থা

## শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ

শ্রজার সহিত সন্দর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। সে তাঁহার সন্ত্রিকটে অবস্থান পূর্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে, সে যদি আমার ঘাডে চাপে ত বেশ হয়।'

কামারপুকুরের অর্দ্ধক্রোশ উদ্ভরে অবস্থিত ভ্রন্থবো অথবা ভ্রশোভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমিদার মাণিক-রাজার কথা আমরা পাঠককে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত কুদি-রামের ধর্ম্মপরায়ণতায় আরুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বিশেষ দৌহত্তস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত একদিন মাণিকরাজার বাটীতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন চিরপরিচিতের ভায় নিঃসঞ্চোচে মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে

বালকের বালকের অপরের সহিত উঠিয়াছিল। মাণিকরাজার ত্রাতা শ্রীষ্ কুর্ রামজয় মিলত ২ইবার বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ন হইয়া শ্রিক কুদিরামকে বলিয়াছিলেন, 'স্থা, তোমার

এই পুত্রটি সামাক্ত নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিভামান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে, বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।' শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহার পরে নানা কারণে মাণিকরাজার বাটীতে কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। মাণিকরাজা উহাতে নিজ পরিবারত্ব একজন রন্নীকে সংবাদ লইতে এবং স্বস্থ থাকিলে গদাধরকে কিছুক্ষণের জক্ত ভ্রম্ববো গ্রামে আনয়ন করিতে পাঠান। বালক তাহাতে পিতার আদেশে সানন্দে উক্ত রম্বীর সহিত আগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত

দিবস তথায় থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং করেক-থানি অলঙ্কার উপহার লইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। গদধর ক্রমে এই ব্রাহ্মণ পরিবারের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষ্দিরাম ভ্রম্ববো যাইতে কয়েক দিন বিলম্ব করিলেই তাঁহারা লোক পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেন।

এরপে দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া বালক ক্রমে ক্রমে সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিল এবং শৈশবের মাধুঘা ঘনীভূত হইয়া তাহাকে এখন দিন দিন সকলের অধিকতর প্রিয় করিয়া তলিল। পল্লীবাসিনী রমণীগণ বাটীতে কোনরূপ স্থপান্থ প্রস্তুত করিবার সময় তাহাকে উহার কিয়দংশ কেমন করিয়া ভোজন করাইবেন গদা ধরের সেই কথাট অগ্রে চিম্বা করিতেন, সমবয়ম্ব বালক-ভাবুকতার অসাধারণ বালিকারণ তাহাদিগের ভোজাংশ তাহার সহিত পরিপাম ভাগ করিয়া খাইয়া আপনাদিগকে অধিকতর পরিতপ্ত বোধ করিত, এবং প্রতিবেশী সকলে ভাহার মধুর কথা, সঙ্গীত ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার বালম্বলভ দৌরাত্মসকল হাষ্টচিত্তে সহা করিত। এই কালের একটি ঘটনায় বালক তাহার জনকজননী এবং বন্ধবৰ্গকে বিশেষ চিন্তাম্বিত করিয়াছিল। **ঈশ্ব**-কুপার গদাধর স্থন্থ ও সবল **শরী**র লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং জন্মাবধি একাল পর্যান্ত তাহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। বালক সেজন্ত গগনচারী ফিচঙ্গের ক্যায় অপুর্ব্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। শরীরবোধরাহিত্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ভিষকগণ নির্দ্ধেশ করিয়া থাকেন। বালক জন্মাবধি ঐরপ স্বাস্থ্যস্থ অমুভব কারতেছিল। তহপরি তাহার

#### গ্রীগ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

স্বাভাবিক একাগ্র চিত্ত বিষয় বিশেষে যথন নিবিষ্ট হইত তথন তাহার শরীরবৃদ্ধির অধিকতর হ্রাস হইয়া তাহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। বিশুদ্ধ-বায়ু আন্দোলিত প্রান্তরের হরিৎ-হুন্দর ছবি, নদীর অবিরাম প্রবাহ, বিহঙ্গের কলগান এবং সর্বোপরি স্থনীল অম্বর ও তন্মধ্যগত প্রতিক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল অত্রপুঞ্জের মায়ারাজ্য প্রভৃতি যথন যে পদার্থ আপন রহস্তময় প্রতিক্বতি তাহার মনের সন্মুখে আপন মহিমা প্রসারিত করিয়া উহাকে আরুষ্ট করিত, বালক তথনই তাহাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া ভাবরাজ্যের কোন এক স্থানুর নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইত। বর্ত্তমান ঘটনাটিও তাহার ভাবপ্রবণতা হইতে উপন্থিত হইরাছিল।\* প্রান্তরমধ্যে যদুচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক নবজলধর-ক্রোড়ে বলাকাশ্রেণীর খেতপক্ষবিস্তারপূর্বক মুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেথিয়া এতদুর তন্ময় হইয়াছিল যে তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্ত সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশুক্ত হুটুয়া সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ঐরপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনক-জননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনালাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্ব্বের

ঠাকুর এই ঘটনাসহদ্ধে নিজমুখে বেরূপ বলিয়াছিলেন ওজ্ঞ "সাধকভাব

 —২য় অধ্যার" স্কষ্টব্য।

ন্তার হস্ত বোধ করিয়াছিল। এীযুক্ত কুদিরাম ও এীমতী চন্দ্রা দেবী যে, এই ঘটনায় বিষম ভাবিত হইয়াছিলেন এবং আর যাহাতে তাহার ঐরপ অবস্থা না হয় সেজক্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, একথা বলা বাছল্য। ফলতঃ তাঁহারা উহাতে বালকের মুর্চ্ছারূপ বিষম ব্যাধির স্থচনা অবলোকন করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগে এবং শান্তি-স্বস্তায়নাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনাদম্বন্ধে পুন: পুন: বিষয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্তর্মপ দেখাইলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং এক প্রকার অপুর্ব আনন্দের বোধ ছিল। সে যাহা হউক. তাহার ঐরপ অবস্থা তথন আর না হওয়াতে এবং তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম না দেখিয়া শ্রীদুক্ত ক্ষুদিরাম ভাবিয়াছিলেন, উহা কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে সাময়িক উপস্থিত হইয়াছিল; এবং শ্রীমতী চক্রা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন, উপদেবতার নজর লাগিয়া তাহার ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার অন্ত তাঁহারা বালককে পাঠ-শালায় কিছুকাল যাইতে দেন নাই। বালক তাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহে এবং গ্রামের সর্ববত যদুচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐরপে বালকের সপ্তম বর্ষের অর্দ্ধেক কাল অতীত

## শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

হটয়া ক্রমে সন ১২৪৯ সালের শারদীয়া মহাপুঞ্জার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত কুদিরামের কৃতী ভাগিনের রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইত:পূর্বে ক্লামটাদের পাঠককে বলিয়াছি। কর্মস্থল বলিয়া মেদিনী-বাটীতে পুরে বৎসরের অধিকসময় অতিবাহিত করিলেও ৺ছর্গোৎসব সেলামপুর নামক গ্রামেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল; এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঐ স্থানেই বাস করিত। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ ঐ গ্রামে প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপ্রদার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। হৃদয়রামের নিকট ভনিয়াছি, পূজার সময় রামটাদের সেলাম-প্রের ভবন অষ্টাহকাল গীতবাতো মুথরিত হইয়া থাকিত এবং ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন ও তাহাদিগকে বন্ধদান প্রভৃতি কার্য্যে তথায় আনন্দের স্রোত ঐকালে নিরম্ভর প্রবাহিত হইত। শ্রীযুক্ত রামটাদ এত<u>র</u>পলক্ষে **তাঁহার পরম শ্র**দাম্পদ মাতৃলকে নিজালয়ে লটরা ঘাট্যা এই সময়ে কিছুকাল তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। বর্ত্তমান বৎসরেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ রামটালের সালর নিমন্ত্রণ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষ্দিরাম এখন অষ্ট্রাষ্ট্রতম বর্ষ প্রায় অতিক্রম করিতে বসিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্ব্ব হুইতে মধ্যে মধ্যে অকীর্ব ও গ্রহণী রোগে আক্রাস্ত হুইয়া তাঁহার স্থাদৃঢ় শরীর এখন বলহীন হুইয়াছিল। সেজন্ত প্রিয় ভাগিনেয় রামচাদের সাদরাহ্বানে তাঁহার ভবনে যাইতে ইচ্ছা

হইলেও তিনি ইতন্তত: করিতে লাগিলেন; নিজ দরিত্র কুটার এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষতঃ গ্রদাধরকে কয়েক দিনের জন্ম ছাড়িয়া যাইতেও তিনি অন্তরে কুদিরাম ও একটা কারণশূত্র অথচ প্রবল অনিচছা অমুভব রামকুমারের রামটালের করিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, শরীর বাটীতে প্ৰন যেরপ তর্মল হইগা পাডতেছে তাহাতে এ বৎসর না যাইলে আর কথনও যাইতে পারিবেন কি তাহা কে বলিতে পারে? অভএব क्रिंदलन. श्राध्य प्रक्ष महेश्रा याहेर्यन । श्राप्त নিশ্চয় করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইলে শ্রীমতী চন্দ্রা বিশেষ উদ্বিগা থাকিবেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের সহিত যাইয়া পূজার কয়টা দিন রামচাঁদের নিকটে কাটাইয়া আদিবেন ইহাই স্থির করিলেন এবং ১রঘুবীরকে প্রণামপূর্বক সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ এবং গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি পূজার কিছুদিন পূর্বে সেলামপুর যাত্রা করিলেন। রামটাদও পূজার্হ মাতৃল ও ভাতা রামকুমারকে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

এখানে পৌছিবার পরেই কিন্ত শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের গ্রহণীরোগ পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষষ্টা, সপ্তমী ও অষ্টমী দিনে মহানন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু নবমীর দিনে আনন্দের হাটে নিরানন্দ উপস্থিত হইল, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ব্যাধি প্রবশভাব ধারণ করিল। রামচাঁদ উপযুক্ত বৈজ্ঞগণ আনাইয়া এবং ভগ্নী হেমান্দিনী ও রামকুমারের

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

সাহায্যে সমত্বে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত রোগের উপশম হইবার কোন কুদিরামের লক্ষণ দেখা গেল না। নবমীর দিন ও রাত্রি গাধিও দেহত্যাগ কোনরপে কাটিয়া যাইয়া হিন্দুর বিশেষ পবিত্র সন্মেলনের দিন বিজ্ঞয়া দশমী সমাগত হইল। শ্রীষ্কু কুদিরাম অন্ত এত ত্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, বাঙ্নিম্পত্তি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ক্রমে অপরাহু সমাগত হইলে রামটাদ প্রতিমা বিসর্জন-পূর্ব্বক সত্তর মাতৃলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিতপ্রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীযুক্ত কুদিরাম অনেকক্ষণ হইতে নির্ব্বাক হইয়া ঐরপ জ্ঞানশৃত্তের ভায় পডিয়া রহিয়াছেন। তথন রামচাদ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মামা, তুমি যে সর্বাদা 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া থাক, এখন বলিতেছ না কেন?" ঐ নাম শ্রবণ করিয়া সহসা প্রীযুক্ত ক্ষদিরামের চৈতন্ম হইল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, কে? রামচাঁদ, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে? তবে আমাকে একবার বসাইয়া দাও।' অনন্তর রামটাদ, হেমান্সিনী ও রামকুমার তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অতি সম্ভৰ্পণে শয়ায় উপবেশন করাইয়া দিবামাত্র তিনি গম্ভীর স্বরে তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণপূর্বক দেহত্যাগ করিলেন; বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল— ৮রঘুবীর ভক্তের পুথক জীবনবিন্দু নিজ অনস্ত জীবনে সম্মিলিত করিয়া তাহাকে

অমর ও পূর্ণ শাস্তির অধিকারী করিলেন ! পরে গভীর নিশীথে উচ্চ সঙ্কীর্স্তনে গ্রাম মুথরিত হইরা উঠিল এবং শ্রীষুক্ত কুদিরামের দেহ নদীকৃলে আনীত হইলে উহাতে অগ্নিসংস্কার করা হইল। পরদিন ঐ সংবাদ অগ্রসর হইরা কামারপুকুরের আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ করিল।

অনস্তর অশৌচান্তে শ্রীযুক্ত রামকুমার শাস্ত্রবিধানে ব্যোৎসর্গ এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। শুনা যায়, মাতুলের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রীযুক্ত রামটান প্রাচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

# সপ্তম অধ্যায়

## গদাধরের কৈশোরকাল

শ্রীযুক্ত ক্মুদিরামের দেহাবসানে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বিধাতার বিধানে শ্রীমতী

চন্দ্রা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর স্থথে তঃথে তাঁহাকে

ক্ষ্ দিরামের জীবনসংচররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব মৃত্যুতে তৎ-পরিবারবর্গের জীবনে যে-

তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যে এখন জগৎ শৃক্ত দেখিবেন এবং প্রাণে একটা চিরস্থায়ী অভাব

সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল

প্রতিক্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা বলিতে হইবে না। স্থতরাং শ্রীশ্রীরঘুরীরের পাদপলে

গ্রহণে চিরাভ্যন্ত তাঁহার মনের গতি এখন সংসার ছাড়িয়া সেই দিকেই নিরম্ভর প্রবাহিত থাকিল। কিন্তু মন ছাড়িতে চাহিলেও যতদিন না কালপূর্ণ হয় ততদিন সংসার তাহাকে ছাড়িবে কেন ? সাত বৎসরের পুত্র গদাধর এবং চারি বৎসরের কক্সা সর্ব্যাসলার চিস্তার ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া আবার সংসার তাঁহাকে দৈনন্দিন জীবনের স্থথ ত্রংথে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। স্থতরাং এর বুরীরের সেবায় এবং কনি

 কি

 পুত্র ক কার

 পুত্র কার

 পুত্র ক কার

 পুত্র কার থাকিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার হঃথের দিন কোনরূপে কাটিতে नाशिन।

অন্ত দিকে পিতৃবৎসল রামকুমারের স্বন্ধে এখন সংসারের

#### গদাধরের কৈশোরকাল

সমগ্র ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার ব্থা শোকে কালক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না। শোকসম্ভপ্তা জননী এবং তরুলবয়্বজ্ব প্রাতা ও ভয়ী যাহাতে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট না পায়, অষ্টাদশ বয়ীয় মধ্যম প্রাতা রামেশ্বর যাহাতে শ্বতি ও জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে, স্বয়ং যাহাতে পূর্বাপেক্ষা আয়বৃদ্ধি করিয়া পায়িবারিক অবস্থার উম্লতিসাধন করিতে পারেন—ঐরপ শত ভিন্তা ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার এখন দিন য়াইতে লাগিল। তাঁহার কর্মকুশলা গৃহিণীও চক্রা দেবীকে অসমর্থা দেখিয়া পরিবারবর্ণের আহারাদি এবং অক্রাক্ত গৃহকর্পের বন্দোবস্তের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাত্বিয়োগ, কৈশোরে
পিত্বিয়োগ এবং যৌবনে দ্রীবিয়োগ জীবনে বত অভাব
আনয়ন করে এত বোধ হয় অন্ত কোন
ঐ ঘটনায়
গলাধরের
মনের অবস্থা প্রধান অবলম্বন থাকে, সেজন্ত পিতার দেহান্ত
হইলেও শিশু তাঁহার অভাব তথন উপলিজি
করে না। কিন্তু বৃদ্ধির উন্মেধের সহিত কৈশোরে উপস্থিত
হইয়া সেই শিশু যথন পিতার অম্ল্য ভালবাদার দিন দিন
পরিচয় লাভ করিতে থাকে, মেহময়ী জননী তাহার যে সকল
অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থা, পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব
মোচিত হইয়া তাহার হুদয় যথন তাঁহার প্রতি আরুষ্ট হইতে
আরম্ভ হয়. সে সময়ে পিত্বিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার

## **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

জীবনে অভাববোধের পরিসীমা থাকে না। পিতৃবিয়াগে গদাধরের ঐরপ হইয়াছিল। প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া তাহার অভ্যরের অভ্যর বিয়াদের গাঢ় কালিমায় সর্বাদা রক্ষিত করিয়া রাথিত। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বৃদ্ধি এই বয়দেই অভাপেক্ষা অধিক পরিপক হওয়ায় মাতার দিকে চাহিয়া সে উহা বাহিরে কথনও প্রকাশ করিত না। সকলে দেখিত, বালক পূর্বের ভ্রায় সদানন্দে হাস্থ কৌতৃকাদিতে কাল যাপন করিতেছে। ভৃতির খালের স্মশান, মাণিকরাজার আত্রকানন প্রভৃতি গ্রামের অনশৃভ্য স্থানসকলে তাহাকে কথন কথন একাকী বিচরণ করিতে দেখিলৈও বালহালত চপলতা ভিন্ন অক্ষ কোন কারণে সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে এ কথা কাহারও মনে উদয় হইত না। বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাহার চিন্তার বিয়য় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তর তর করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সমসমান অভাববোধই মানবকে সংসারে পরস্পারের প্রতি
আক্কৃত্ত করিয়া থাকে। সেই জক্তুই বোধ হয় বালক
ভাহার মাতার প্রতি এখন একটা বিশেষ আকর্ষণ অন্তূর্ভব
করিয়াছিল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সময়
চন্দ্রাদেবীর
প্রতি সদাধ্রের এখন তাঁহার নিকটে থাকিতে এবং দেববর্ত্তমান সেবা ও গৃহকর্ম্মাদিতে তাঁহাকে যথাসাধ্য
আচরণ
সাহায্য করিতে আনন্দ অন্তূর করিতে
লাগিল। সে নিকটে থাকিলে জননী নিজ জীবনের

### গদাধরের কৈশোরকাল

অভাববাধ যে অনেকটা ভূলিয়া থাকেন, একণা লক্ষ্য করিতে বালকের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু মাতার প্রতি কালকের আচরণ এখন কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ, পিতার মৃত্যুর পরে বালক কোন বিষয় লাভের জন্ত চন্দ্রাদেবীকে পূর্বের ক্সায় আবদার করিয়া কথনও ধরিত না। সে বুঝিত জননী ঐ বিষয় দানে অসমর্থা হইলে তাঁহার শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা অন্তত্ব করাইবে। ফলতঃ পিতৃ-বিয়োগে মাতাকে সর্বাদা রক্ষা করিবার ভাব তাহার হাদরে জাগরিত হইয়া উঠিল।

গদাধর পাঠশালায় যাইয়া পূর্বের কার বিভাভ্যাস করিতে থাকিল, কিন্তু পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান করা এবং দেব-দেবী মর্ত্তিস্কল গঠন করা তাহার নিকট এখন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। পিতার পদাধরের এই অভাববোধ ঐসকল বিষয়ের আফুকুল্যে কালের চেষ্টা ও সাধ্দিগের অনেকাংশে বিশ্বত হইতে পারা যায় দেখিয়াই সহিত মিলন বোধ হয় সে উহাদিগকে এখন বিশেষরূপে কবিয়াছিল। বালকের অসাধারণ স্বভাব তাহাকে এই কালে অক্ত এক অভিনব বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের স্থবিধার জন্ম একটি পাম্থনিবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৮জগন্নাথ দর্শনে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার কালে সাধু বৈরাগীরা অনেক সময় উহাতে

## **ত্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

আশ্রয় গ্রহণপূর্বক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। গদাধর সংসারের অনিত্যতার কথা ইতঃপূর্বে শ্রুবণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুতে ঐ বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখন লাভ করিয়াছিল। সাধু বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগপুর্বক শ্রীভগবানের দর্শনাকাজ্জী হইয়া কাল্যাপন করে এবং সাধুসঙ্গ মান্তকে চরম শান্তিদানে ক্বতার্থ করে, পুরাণমুথে একথা জানিয়া বালক সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশায় উক্ত পান্থনিবাদে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ধুনীমধ্যগত পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা যেভাবে ভগবদ্ধানে নিম্ম হন, ভিক্ষাল্ক সামান্ত আহার নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্বক যে ভাবে তাঁহারা সম্ভটচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন, ব্যাধির প্রবদ প্রকোপে পড়িলে যে ভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী থাকিয়া উহা অকাতরে দছ করিতে চেষ্টা করেন, আপনার বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জক্তও তাঁহারা যে ভাবে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিতে পরাত্ম্বথ হন, আবার তাঁহাদিগের ক্সায় বেশভ্যাকারী ভণ্ড ব্যক্তিগণ যে ভাবে সর্ব্বপ্রকার সদাচারের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থস্থ সাধনের নিমিত্ত জীবনধারণ করে — ঐসমন্ত বিষয় বালকের এখন অবসরকালে লক্ষ্যের বিষয় হইল। ক্রমে সে যথার্থ সাধুগণকে দেখিলে রন্ধনাদির জন্ম কাষ্ঠ সংগ্ৰহ, পানীয়জন আনয়ন প্ৰভৃতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে

#### গদাধরের কৈশোরকাল

পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভদ্দন শিথাইতে, নানাভাবে সত্রপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রাসাদী ভিক্ষান্তের কিয়দংশ তাহাকে দিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশু যে সকল সাধু পান্থনিবাশে কোন কারণে অধিককাল বাস করিতেন তাঁহাদিগের সহিতই বাসক ঐভাবে মিশিতে সমর্থ হইল।

গদাধরের অষ্টমবর্ধ বয়:ক্রমকালে কয়েকজন সাধু অত্যধিক

পথশ্রম নিবারণের জন্ম অথবা অন্ম কোন কারণে লাহা-বাবদের পান্থনিবাসে ঐরপে অধিক কাল অবস্থান করিয়া-ছিলেন। বালক তাঁহাদিগের সহিত পুর্বোক্তভাবে মিলিত হুইয়া শীঘ্রই তাঁহাদিগের প্রিয় হুইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের সহিত তাহার ঐরূপে মিলিত হইবার কথা প্রথম প্রথম কেহই জানিতে পারিল না. কিন্তু বালক সাধদিগের যথন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যিলনে সহিত অধিককাৰ কাটাইতে লাগিল, তখন চন্দ্রাদে বীর ত্যাশকা ও ঐকথা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। ত নির্মন কারণ, কোন কোন দিন সে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচুর আহার করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইল না এবং চন্দ্রাদেবী কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল। শ্রীমতী চক্রা উহাতে প্রথম প্রথম উদ্বিগ্না হইলেন না, বালকের প্রতি সাধুগণের প্রসন্মতা আশীর্ব্বাদ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর থাগু দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন।

## **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

কিন্তু বালক যথন পরে কোন দিন বিভূতিভূষিতাক হইয়া, কোন দিন তিলক ধারণ, আবার কোন দিন বা নিজ পরিধেয় বন্তু ছিল্ল করিয়া সাধুদিগের ন্থায় কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া 'মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ' বলিয়া তাঁহার সমুপে উপস্থিত इटेर**७ ना** शिन, **७थन ह**ळ्तारमयीत मन विषम উ विध इटेन। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না ত ়ু উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বন্তা করিয়াও শাস্ত করিতে পারিল না। তথন সাধুদিগের নিকটে আর কখন যাইবে না বলিয়া সে মনে মনে সঙ্গল করিল এবং জননীকে ঐকথা বলিয়া নিশ্চিস্তা করিল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল কার্য্যে পরিণত করিবার পুর্বের গদাধর শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জক্ত সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ঐরপ করিবার কারণ জিজ্ঞা-সিত হইলে জননীর আশস্কার কথা নিবেদন করিল। তাঁহারা তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে বালকের সহিত আগমনপূর্বক তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গদাধরকে ঐরপ সবে লইবার দক্ষর তাঁহাদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অমুমতি ব্যতিরেকে এরপ অল্লবয়ম্ব বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া

# গদাধরের কৈশোরকাল

থাকেন। চন্দ্রাদেবীর মনে তাহাতে পূর্ব্বাশকার ছায়া মাত্র রহিল না এবং সাধুদিগের প্রার্থনায় তিনি বালককে তাঁহাদিগের নিকট্টে পূর্বের ক্যায় যাইতে অন্নমতি প্রদান করিলেন।

এই কালের অন্ত একটি ঘটনাতেও শ্রীমতী চন্দ্রা গদাধরের জক্ম বিষম চিস্তিতা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনা সহসা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলে ধারণা করিলেও বুঝা যায়, বালকের ভাবপ্রবণতা এবং চিস্তা-গদাধরের শীলতা প্রবৃদ্ধ হইয়াই উহাকে আনয়ন **দ্বিতী**য়বার করিয়াছিল। কামারপুকুরের এক ক্রোশ আব্দাজ ভাবস্যাধি উত্তরে অবস্থিত আহ্বর নামক গ্রামের স্থপ্রসিদ্ধা দেবী ৮বিশালাক্ষীকে একদিন দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যে সে সংজ্ঞাশৃত হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মদাস লাহার পৃতস্বভাবা কন্তা শ্রীমতী প্রদরময়ী দেদিন বালকের ঐরপ অবস্থা ভাবাবেশে উপস্থিত হইম্বাছে বলিম্বা বুঝিতে পারিষাছিলেন। চক্রাদেবী কিন্তু ঐ কথা বিশাদ না করিয়া উহা বায়ুরোগ হইতে বা অহ্য কোন কারণে হইয়াছে বলিয়া চিস্তিতা হইয়াছিলেন।\* বাল**ক কিন্ত** এবারও পূর্ব্বের **ন্তা**য় বলিয়াছিল যে িদেবীর চিস্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপলে মন লয় হইয়াই তাহার ঐরপ অবস্থার উদয় হইয়াছিল।

ঐরপে হই বৎসরের অধিক কাল অপগত হইল এবং বালক

এই घটनाর मिरिछाর वृद्धात्थ्वत व्यक्त "माधकलाव"— २त्र व्यक्षात्र क्षष्ट्रेया।

### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ক্রমে পিতার অভাব ভুলিয়া নিজ দৈনন্দিন জীবনের স্থুখ হুংখে ব্যাপত থাকিতে অভ্যস্ত হইল। গদাধরের পদাধরের পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কথা আমরা Ptete ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার পুত্র গন্নাবিষ্ণুর প্র†বিশু সহিত বালকের এইকালে সৌহত্য উপস্থিত হইয়াছিল। একতা পাঠ ও বিহারে বালকদ্বয় পরস্পারের প্রতি আসক্ত হটয়া ক্রমে পরম্পরকে স্থাঙাৎ বলিয়া সংযাধন করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিদিন অনেক সময় একতা কাটাইতে লাগিল এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণ গদাধরকে পুর্বের স্থায় স্লেহে বাটীতে আহ্বান ও ভোজন করাইবার কালে সে এখন নিজ স্থাঙাৎকে সঙ্গে লইতে কথন ভূলিত না। বালকের ধাত্রী কামারকক্তা ধনী মিষ্টান্ন মোদকাদি সমত্বে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিলে সে স্থাঙাৎকে উহার অংশ প্রদান না করিয়া কথনও ভোজন করিত না। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত ধর্মদাস এবং গদাধরের অভিভাবকেরা বালক্ষয়ের মধ্যে এরূপ সথ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সে ধাহা হউক, গদাধর নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে
দেখিয়া শ্রীযুক্ত রামকুমার এখন তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত
করিতে লাগিলেন। কামারকন্তা ধনী ইতঃপূর্ব্বে এক সময়ে
পদাধরের বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন
উপনয়নকালের উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা
বৃত্তান্ত
গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসন্বোধনে কৃতার্থ করে।
বালকও তাহাতে তাহার অক্কৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার

#### গদধরের কৈশোরকাল

অভিলাষ পূর্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐকালের প্রতীকা করিতেছিল। সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া গদাধর এখন নিজ অগ্রজকে ঐকথা নিবেদন করিল। কিন্তু বংশে কথনও ঐরপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুক্ত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বসিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐবিষয়ে বিষম জেদ করিতে লাগিল। দে বলিল, ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্যভক্ষের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত বজ্ঞস্ত্র ধারণে কথন অধিকারী হইতে পারে না। উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতঃপূর্কেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্ব্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কর্বে প্রবেশ করিল। তথন উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিতে যত্নপর হইয়া তিনি শ্রীযুক্ত রামকুমারকে বলিলেন, ঐরপ অর্চান তাঁহাদিগের বংশে ইতঃপর্কো না হইলেও উহা অন্তত্ত্র বহু সদ্বাক্ষণপরিবারে দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাতে তাঁহাদিগের যথন নিন্দাভাগী হইতে হইবে না. তখন বালকের সম্ভোষ ও শান্তির জব্য এরপ করিতে দোষ নাই। প্রবীন পিতৃত্বহুৎ ধর্মদানের কথায় তথন রামকুমার প্রভৃতি ঐবিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না এবং গদাধর ছাইচিতে যথা-বিধানে উপবীত ধারণ করিয়া সন্ধ্যা পূজাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কামারকক্সা ধনীও তথন বালকের সহিত ঐভাবে সম্বদ্ধা হইয়া আপনার

# <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

জীবন ধন্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। উহার স্বল্পকাল পরেই বালক মুশুম বর্ষে পদার্পণ করিল।

উপনয়ন হইবার কিছুকাল পরে একটি ঘটনায় গদাধরের অসাধারণ
দিব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসী সকলে যারপরনাই
পণ্ডিত সভায়
সদাধরের বাবুদের বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধবাসরে
প্রশ্ন-সমাধান এক মহতী পণ্ডিতসভা আহুত ইইয়াছিল এবং
পণ্ডিতগণ ধর্ম্মবিষয়ক কোন জটিল প্রশ্লের বাদান্তবাদ
করিয়া স্থমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না। বালক
গদাধর এসময়ে তথার উপস্থিত হইয়া ঐবিষয়ের এমন
স্থমীমাংসা করিয়া দিয়াছিল যে, পণ্ডিতগণ তচ্চবণে তাহার
ভূরসী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, উপনয়ন হইবার পরে গদাধরের ভাবপ্রবণ হাদয় নিজ প্রকৃতির অমুকৃস অন্ত এক বিষয়ে অবলম্বনের
অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিল। পিতাকে স্বপ্রে দেখা
দিয়া জাবস্ক বিগ্রহ ৮ রবুবীর কিল্লপে কামারপুক্রের ভবনে
প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শুভাগমনের দিবস
হইতে লক্ষ্মীজলার ক্ষুদ্র জমিথণ্ডে প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হইয়া
কিল্লপে সংসারের অভাব দ্বীভৃত হইয়াছিল এবং কর্মণাময়ী
চন্দ্রাদেবী অতিথি অভ্যাগতদিগকেও নিত্য অল্পানে সমর্থা
হইয়াছিলেন, ঐসকল কথা শুনিয়া বালক পূর্বে হইতেই

এই ঘটনার বিতারিত বিবরণের জন্ত "গুরুভাব, প্রার্ক"— ৪র্থ অব্যার
জন্তব্য।

#### গদাধরের কৈশোরকাল

উক্ত গৃহদেবতাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেবতাকে স্পর্শ ও পূজা नेप विदेश করিবার অধিকার এখন হইতে প্রাপ্ত হইয়া ধর্মপ্রবৃত্তির পরিণতি ও বালকের হৃদয় নবাহুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। ত্তীয়বার সন্ধ্যা-বন্দৰাদি সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য ভাবসমাধি ঠাহার পূজা ও ধানে বহুক্ষণ অভিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হইরা ক্সায় তাহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ দানে তজ্জন্ত বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত করেন দেবা করিতে লাগিল। রামেশ্বর শিব এবং **৮শী**তলামাতাও বালকের ঐ সেবার অস্তর্ভুক্ত হইলেন। ঐরূপ সেবা-পূঞ্চার ফলও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। বালকের পত জন্ম উহাতে একাগ্র হইয়া স্বল্পকালেই তাহাকে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করিল এবং ঐ সমাধিসহায়ে তাহার জীবনে নানা দিবাদর্শনও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরপ সমাধি ও দর্শনের প্রথম বিকাশ বৎসর শিবরাত্রিকালে তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল।\* বালক সেদিন যথাৱীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু

<sup>\* &</sup>quot;দাধকভাব"—বিভীর অধ্যায় জ্ঞান্তর। 'দাধকভাব' পুস্তকের এই বটনার দবিস্তার বিবরণে 'পরাবিষ্ণু'র স্থলে অমক্রমে 'পর্সাবিষ্ণু' নাম এবং পাইনদের বাটার কর্ত্তার নাম 'রদিকলাল' লিখিত হইরাছে। পাঠক উছা সংশোধন করিয়া লাইবেন।

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

গমাবিষ্ণু এবং অন্ত কয়েকজন বয়স্তও সেদিন ঐ উপসক্ষে উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবমহিমাস্ট্রক যাত্রার অভিনয় হইবে জ্ঞানিয়া উহা শুনিয়া রাত্রিজ্ঞাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যথন তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল তথন সহসা তাহার বয়স্তগণ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল. পাইনদের বাটীতে যাত্রায় তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। কারণ যাত্রার দলে যে শিব সাজিত সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহার। কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্বাক্ষণ শিবচিম্ভাই করিতে হইবে. উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যান নহে; অধিকন্ত ঐরপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত; তাহারা সকলেও উপবাসী বহিয়াছে এবং ঐরপে রাত্রিজাগরণে ব্রত পূর্ণ করিবে. মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা, ক্লডাক্ষ ও বিভৃতি-ভৃষিত হইয়া সে শিবের চিস্তায় এতদুর তম্ময় হইয়া গিয়াছিল যে তাহার কিছুমাত্র বাহ্ন সংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সেরাত্রির মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এখন হইতে গদাধরের ঐক্রপ সমাধি মধ্যে মধ্যে উপস্থিত

#### গদাধরের কৈশোরকাল

সন্ধীতাদি শুনিতে শুনিতে সে এখন হইতে তন্ময় হইয়া বাইত এবং তাহার চিত্ত স্বল্প বা অধিক ক্ষণের জন্ম নিজাভান্তরে প্রাবিষ্ট হইয়া বহিবিষয়সকল গ্রহণে বিরত থাকিত। ঐ তন্ময়তা যে দিন প্রগাঢ় হইত সেই দিনই তাহার বাহসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইয়া সে জড়ের ক্যায় কিছুকাল অবস্থান করিত। ঐ অবস্থা নিবৃত্তির পরে কিন্তু সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত, যে দেব অথবা দেবীর ধ্যান বা সন্ধীতাদি সে প্রবণ করিতেছিল, তাঁহার সম্বন্ধে অন্তরে কোনক্রপ দিব্য দর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে। চক্রাদেবী প্রমুখ পরিবারস্থ সকলে উহাতে

অনেক দিন পর্যন্ত সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন,

পদাধরের পুন: পুন: ভাবসমাধি কিন্তু উহাতে বালকের স্বান্থ্যের কিছুমাত্র হানি হইতে না দেখিয়া এবং তাহাকে সর্বকর্মকশস

হইয়া সদাননে কাল কাটাইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের

ঐ আশহা ক্রমে অপগত ইইয়াছিল। বারংবার ঐরপ অবস্থার উদর হওয়ার বালকেরও ক্রমে উহা অভ্যন্ত এবং প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তাহার স্ক্র বিষয়সকলে দৃষ্টি প্রসারিত এবং দেবদেবীবিষয়ক নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হওয়ায় উহার আগমনে দে আনন্দিত ভিন্ন কথনও শক্ষিত হইত না। দে যাহা হউক, বালকের ধর্মপ্রবৃত্তি এখন হইতে বিশেষ ভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দে হরিবাসর, শিবের ও মনসার গাজন, ধর্মপুজা প্রভৃতি গ্রামের যেখানে যে ধর্মামুষ্ঠান হইতে লাগিল, দেবানেই উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাস্তঃকরণে যোগদান করিতে লাগিল। বালকের মহত্দার ধর্মপ্রকৃতি তাহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর

# **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

উপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষণ্ট করিয়া তাহাদিগকে এখন হইতে আপনার করিয়া লইল। গ্রামের প্রচলিত প্রথা তাহাকে ঐবিধরে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কারণ, বিষ্ণুণাসক, শিবভক্ত, ধর্ম্মপূত্রক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্ত গ্রামসকলের স্থায় না হইয়া এখানে পরস্পরের প্রতি দ্বেষণ্ট হইয়া বিশেষ সম্ভাবে বসবাস করিত।

ঐরপে ধর্মপ্রবৃত্তির পরিণতি হইলেও কিন্তু গদাধরের বিত্যাভ্যাদে অত্নরাগ এখন প্রবন্ধ হয় নাই। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যাদি উপাধি-ভূষিত ব্যক্তিসকলের ঐহিক ভোগমুখ ও ধনলালসা পদাধরের দেখিয়া সে বরং তাঁহাদিগের স্থায় বিভাজ্জন বিজাৰ্জন উদাসীনতার দিন দিন উদাসীন হইয়াছিল। কারণ, বালকের কারণ স্ক্রদষ্টি তাহাকে এখন সকল ব্যক্তির কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণে প্রথমেই অগ্রসর করিত এবং তাহার পিতার বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি এবং সত্যা, সদাচার ও ধর্ম্মপরায়ণতাদি গুণস্কলকে আদর্শরূপে সম্মুথে রাখিয়া তাহাদিগের আচরণের মল্য নির্দেশে প্রবৃত্ত করিত। এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বালক সংসারে প্রায় সকল বাক্তিরই অন্তর্রপ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিশ্মিত হুইয়াছিল। আবার অনিত্য সংসারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা সর্বাদা তঃথে মুহুমান হয় দেখিয়া সে ততোধিক বিমর্থও হুটুয়াচিল। ঐরপ দেখিয়া শুনিয়া ভিন্নভাবে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে যে তাহার মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পাঠক হয় ত পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া বলিবেন, একাদশ বা ছাদশ্বরীয় বালকের স্ক্রদৃষ্টি ও বিচার-শক্তির এতদুর

#### গদাধরের কৈশোরকাল

বিকাশ হওয়া কি সম্ভবপর ? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ বালকসকলের ঐরপ হয় না সত্য; কিন্তু গদাধর ঐ শ্রেণীভূক ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, মেধাও মানসিক সংস্কারসমূহ লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্থতরাং অন বয়স হইলেও তাহার পক্ষে ঐরপ কার্য্য বিচিত্র নহে। সেজক্ত ঐরপ হওয়া আমাদিগের নিকটে যেরপই প্রতীয়মান হউক না কেন, আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরপ জানিয়াছি, সত্যের মহুরোধে আমাদিগকে উহা ভক্রপই বলিয়া যাইতে হইবে।

দে যাহা হউক, প্রচলিত বিভাভ্যাদে ক্রমশঃ উদাসীন হইতে থাকিলেও গৰাধর এখনও পূর্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠশালায় ষাইতেছিল এবং মাতৃভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থদকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পট হইয়া উঠিয়াছিল। পদাধরের বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থদকল শিক্ষা এখন কতদুর অগ্রসর সে এখন ভক্তির সহিত এমন স্থন্দরভাবে পাঠ হইয়াছিল করিত যে, লোকে ভচ্ছবণে মুগ্ধ হইত। গ্রামের সরনচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্ত তাহার মূথে ঐসকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও ভাহাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনে কথনও পরাখুথ হইত না। এরপে সাঁতানাথ পাইন, মধুয়া প্রভৃতি অনেকে ঐঞ্জ তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রা পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাহার মুখে প্রহলাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অক্ত কোন উপাধ্যান ভক্তিভরে প্রবণ করিত।

#### গ্রীগ্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ

রামায়ণ-মহাভারতাদি ভিন্ন কামাপুকুরে, এতদঞ্লের প্রসিদ্ধ দেব-দেবীদিগের প্রকট কাহিনীদমহ গ্রাম্য কবিদিগের দারা সরল পত্তে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত আছে। ঐরপে **৮**তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাম্বার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের ৮মদনমোহনজীর উপাথ্যান প্রভৃতি অনেক দেব-দেবীর অলোকিক চরিত্র এবং সাধু ভক্তদিগের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিবার বুত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের প্রবণগোচর হইত ৷ বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে এসকল শুনিয়া করিয়া রাখিত এবং ঐরপ উপাখ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলৈ কথন কথন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও লইত। গদাধরের স্বহন্তলিখিত রামক্রফায়ণ পুঁথি, যোগাভার পালা, স্থবাহুর পালা প্রভৃতি আমরা কামারপুকুরের বাটীতে অমুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐবিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। এসকল উপাধ্যানও যে, বালক অফুরুদ্ধ হইয়া গ্রামের সরলচিত্ত নরনারীর নিকটে এইকালে বছবার অধ্যয়ন ও আবুত্তি করিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতঃপুর্বের্ড উল্লেথ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উল্লেথ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উল্লেভ সাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্যান্ত এবং পাটিগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্ত সামান্ত গুণ ভাগ পর্যান্ত তাহার শিক্ষা ঐবিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দশম বর্ষে উপনীত হইয়া ধ্যানের পরিণতিতে যথন তাহার মধ্যে মধ্যে পুর্বোক্তভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে লাগিল, যথন তাহার অগ্রক্ত রামকুমার প্রমুথ বাটীর

#### গদাধরের কৈশোরকাল

সকলে তাহার বায়ুরোগ হইরাছে ভাবিয়া তাহাকে যথন ইচ্ছা পাঠশালার যাইতে এবং যাহা ইচ্ছা শিথিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐজক্য কোন বিষয়ে তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না দেখিলেও শিক্ষক উহার জন্ম তাহাকে কথনও পীড়ন করেন নাই। স্থতরাং গদাধরের পাঠশালার শিক্ষা যে, এখন হইতে বিশেষ অগ্রসর হইল না, একথা বলিতে হইবে না।

এরপে ছই বৎসরকাল অতীত হইল এবং গদাধর ক্রমে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন দ্বাবিংশতি বর্ষে এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা নবমে পদার্পণ রামেশর ও করিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরকে বিবাহ-সর্ক্ষক্ষলার যোগ্য বয়ংপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কামারপুকুরের বিবাহ নিক্টবর্ত্তী গৌরহাটি নামক গ্রামের রামসদর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং রামসদয়কে নিজ ভগিনী সর্বা-মঙ্গলার সহিত পরিণয়স্থত্তে আবদ্ধ করিলেন। ঐরূপে রামেশ্বরের পরিবর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ার ক্সাপক্ষীয়দিগকে পণ দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমারকে ব্যস্ত হইতে লইল না। রামকুমারের পারিবারিক জীবনে এই সময়ে অক্ত বিশেষ ঘটনাও উপস্থিত হইয়াছিল। যৌবনের অবসানেও সহধর্মিণী গর্ভধারণ না করায় সকলে তাঁহাকে বন্ধ্যা তাঁহার বলিয়া এতকাল নিরূপণ করিয়াছিল। তাঁহাকে এখন গর্ভবতী হইতে দেখিয়া পরিবারবর্গের মনে আনন্দ ও শঙ্কার যুগপৎ উদয় হইল। কারণ, গর্ভধারণ করিলেই তাঁহার পত্নীর

# শ্রীশ্রীরামকুষ্ণঙ্গীলাপ্রসঙ্গ

মৃত্যু হইবে, একথা তাঁহাদিগের কেহ কেহ ইতঃপূর্ব্বে রামকুমারের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, পত্নীর গর্ভধারণের কাল হইতে রামকুমারের ভাগ্যচক্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়া যে সকল উপায়ে তিনি এতদিন বেশ অর্জন **उ**डेन । করিতেছিলেন সে সকলে এখন আর পূর্বের **পর্ভবতী** হইয়া স্থায় অর্থাগম হইতে লাগিল না এবং তাঁহার রামকুমার-পত্নীর স্বভাবের শারীবিক স্বাস্থ্যও এখন হইতে ভঙ্গ হইয়া পরিবর্তন তিনি আর পুর্বের ক্রায় কর্মাঠ রহিলেন না। তাঁহার পত্নীর আচরণসকলও এখন যেন ভিন্নাকার ধারণ করিল। তাঁহার পুজ্যপাদ পিতার সময় হইতে সংসারে নিয়ম প্রবাত্তিত ছিল যে, অমুপবীত বালক এবং পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কথনও ৮রঘুরীরের পূজার পূর্বে জলগ্রহণ করিবে তাঁহার পত্নী এখন ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিলেন সকলে ঐবিষয়ে প্রতিবাদ অমঙ্গলাশস্থা করিয়া বাটীর অনু করিলে তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন সামাক্ত সামাক্ত বিষয়সকল অবলম্বন করিয়া ভিনি পরিবারস্ত সকলের সহিত বিবাদ ও মনোমালিক উপস্থিত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমতী চক্রাদেবী ও নিজ স্বামী রামকুমারের কথাতেও এরূপ বিপরীতাচরণসকল হইতে নিরস্তা হইলেন না। গর্ভাবন্ধার স্ত্রীলোকের মভাবের পরিবর্ত্তন হয় ভাবিয়া তাঁহারা ঐসকল আচরণের বিরুদ্ধে আর কিছু না বলিলেও কামারপুকুরের ধর্মের সংসারে এখন ঐরপে শান্তির পরিবর্ধে অনেক সময়ে অশান্তির উদয় হইতে থাকিল।

#### গদাধরের কৈশোরকাল

আবার শ্রীযুক্ত রামকুমারের মধ্যম শ্রাতা রামেশ্বর এখন কুতবিদ্য হইলেও বিশেষ উপাৰ্জনক্ষম হইয়া উঠিলেন না। স্থৃতরাং পরিবারবর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত আরের হ্রাস হইয়া সংসাবে পুর্বের স্থায় সচ্ছলতা রহিল না। শ্রীযুক্ত রামকুমার ঐজন্ম চিস্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবনে নিয়ক্ত থাকিয়াও ঐবিষয়ের প্রতীকার করিতে রামকুমারের **সাং**সারিক সমর্থ হইলেন না। কে যেন ঐসকল উপায়ের অবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগকে ফলবান পরিবর্তন হইতে দিল না। একপে চিস্তার উপর চিস্তা আসিয়া রামকুমারের জীবন ভারাক্রাস্ত করিয়া তুলিল এবং দিন, পক্ষ, মাদ অতীত হইয়া ক্রমে তাঁহার পত্নীর প্রসবকাল নিকটবত্তী হইতে দেখিয়া তিনি নিজ পূর্ব্ব-দর্শন স্মরণপ্রবাক অধিকতর বিষয় হইতে লাগিলেন।

ক্রমে ঐ কাল সত্যসত্যই উপস্থিত হইল এবং শ্রীযুক্ত
রামকুমাররামকুমারের সহধর্ম্মিণী সন ১২৫৫ সালের
পত্নীর প্ত্রপেন্সার এক পরম রূপবান তনর
প্রস্বান্তে ব্যাহার মুথ নিরীক্ষণ করিতে
করিতে স্থতিকাগৃহেই স্বর্গারোহণ করিলেন। রামকুমারের
দরিদ্র সংসারে ঐ ঘটনার শোকের নিবিড় যবনিকা পুনরার
নিপতিত হইল।

# অষ্ট্রম অধ্যায়

#### যৌবনের প্রারম্ভে

পত্নী পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু রামকুমারের হু:খ-অবসান হইল না। বিদায় আদায় কমিয়া যাওয়ায় অর্থের অভাবে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। লক্ষীজলার জমিখণ্ডে পর্যাপ্ত এখনও উৎপন্ন হইলেও বন্ধাদি অন্তান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ-সকলের অভাব সংসারে প্রতিদিন বাডিয়া ঘাইতে লাগিল। তহপরি তাঁহার বুদ্ধা মাতার ও মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের জক্ত এখন নিত্য হুগ্নের প্রয়োজন। স্থতরাং ঋণ করিয়া ঐসকল প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল, এবং ঋণজালের প্রতিদিন বুদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। অশেষ চিন্তা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও রামকুমার উহা প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। তথন বন্ধুবর্গের পরামর্শে অন্তত্ত গমন করিলে আয়বুদ্ধির সম্ভাবনা বঝিয়া তিনি তাহার রামকুমারের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শোক-কলিকাভায় সম্ভপ্ত মনও উহাতে সাহলাদে সম্মতি দান টোল খোলা করিল। কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যাঁহাকে জীবন-দক্ষিনী করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন, তাঁহার শ্বতি যে গ্ৰহের সর্বতা বিজ্ঞাড়িত রহিয়াছে, সেই গৃহ হইতে দুরে থাকিলেই এখন শান্তিলাভের সম্ভাবনা। স্থভরাং কলিকাভা

বা বদ্ধনান কোথার যাইলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা, এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল প্রথমাক্ত স্থানে যাওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, শিহরগ্রামের মহেশচক্র চট্টোপাধ্যার, দেশড়ার রামধন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি কলিকাতা যাইয়া উপার্জ্জনের স্থবিধা লাভ করিয়া নিজ নিজ সংসারের বেশ প্রীর্দ্ধি সাধন করিয়াছে—একথা তাঁহার বন্ধুগণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ঐসকল ব্যক্তিরা যে তাঁহা অপেক্ষা বিস্তা, বৃদ্ধি ও চরিত্রবলে অনেকাংশে হীন, একথাও তাঁহাকে তাঁহারা বলিতে ভুলিলেন না। স্থতরাং পত্নীবিয়াগের স্বল্পকাল পরেই প্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতার আগ্রমন করিলেন এবং ঝামাপুকুর নামক পল্লীর ভিতর টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত হইলেন।

রামকুমারের পত্নীর মৃত্যুতে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন উপস্থিত হইল। ঐানতী চন্দ্রা ঐ ঘটনায় গৃহকর্ম্মের সমস্ত ভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের লালনপালনের ভারও ঐদিন হইতে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের পত্নী তাঁহাকে ঐসকল কর্ম্মে ধ্থা-রাষকুমার-পত্নীর মৃত্যুতে সাধ্য সাহাধ্য করিতে লাগিল; কিন্তু সো গারিবারিক তথনও নিতান্ত বালিকা, তাহার নিকট পরিবর্তন হইতে বিশেষ সাহাধ্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। স্মৃতরাং ৺রঘুরীরের সেবা, অক্ষয়ের লালনপালন এবং

# শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

রন্ধনাদি গৃহকর্ম, সকলই তাঁহাকে এখন করিতে হইত।
ঐসকল কর্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া
যাইত, বিশ্রামের জন্ম তিলার্দ্ধ অবসর থাকিত না। আটার
বৎসর বয়ংক্রমে \* সংসারের সমস্ত ভার ঐক্রপে স্কন্ধে লওয়া
স্থেসাধ্য না হইলেও শ্রীশ্রীরঘুবীরের ঐক্রপ ইচ্ছা বুঝিয়া
চক্রাদেবী উহা বিনা অভিযোগে বহন করিতে লাগিলেন।

অক্সদিকে সংসারের আয়ব্যয়ের ভার শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের উপর এখন হইতে নিপতিত হওয়ায় তিনি কিন্তপে উপাৰ্চ্ছন করিয়া পরিবারবর্গকে স্থুখী করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তায় ব্যাপুত বহিলেন। কিন্তু কুত্বিভ হুইলেও তিনি কোনকালে বিশেষ উপাৰ্জনক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা প্রবণ করি নাই। তহুপরি পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অভাব দেখিলে উহা মোচন করিতে অনেক সময়ে অভিবিক্ত ব্যয় রামেখরের করিতে কুন্তীত হইতেন না। স্থতরাং আয় কথা বুদ্ধি হইলেও তাঁধার দ্বারা সংসারের ঋণ অথবা বিশেষ সচ্চলতা সম্পাদিত হইল না। পরিশোধ

<sup>\*</sup> শ্রীমতী চক্রা সন ১১৯৭ সালে জন্মগ্রহণ এবং সন ১২৮২ সালে দেহরকা করিয়াছিলেন। স্বভরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বংসর মাত্র হইয়াছিল। "সাধকভাবে"র পরিশিষ্টের ৮ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে—ভিনি সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্পন, ৯০।৯৫ বংসরে দেহত্যাগ করেন। পাঠক উহা এই ভাবে সংশোধন করিয়া লইবেন—সন ১২৮২ সালে ৮৫ বংসর বয়ঃক্রম কালে চক্রাদেবী

কারণ, সংসারী হইলেও তিনি সঞ্চয়ী হইতে পারিলেন না এবং সময়ে সময়ে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়। "৮রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া দিবেন" ভাবিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে প্রাণের সহিত ভালবাদিলেও

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর তাহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি না তিহ্বিরে কোনকালে লক্ষ্য করিতেন না। কারণ, একে

এরপ করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল,
গদাধরের তহুপরি অর্থচিস্তায় তাঁহাকে নানা স্থানে বাতারাত
স্বন্ধের রামেশরের চিস্তা করিতে হইত। স্থতরাং ঐবিষয়ে লক্ষ্য করিতে
তাঁহার ইচ্ছা এবং সময় উভয় বস্তুরই এখন
অভাব হইয়াছিল। আবার এই অল্প বয়সেই বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভ্যুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল,
তাহার প্রকৃতি তাহাকে স্থপথে ভিন্ন কখনও কুপথে পরিচালিত
করিবে না। পল্লীর নরনারী সকলকে তাহার উপর প্রারাঢ়
বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তাহাকে প্রমান্ত্রীয় বোধে

ভালবাসিতে দেখিয়া তাঁহার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি ব্ঝিতেন, বিশেষ সৎ এবং উদারচরিত্র না হইলে কেহ কথন সংসারে সকল ব্যক্তির চিন্তাকর্ষণ করিয়া ভাহাদিগের প্রশাসাভাজন হইতে পারে না। সেজ্জু বালকের

প্রাণত্যাপ করিয়াছিলেন। গুনা যায়, শ্রীরানকুক্দদেবের জন্মতিখিদিবদে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

# **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হুইয়া উঠিত এবং তিনি সর্বাদা নিশ্চিম্ভ থাকিতেন। স্মৃতরাং রামকুমারের কলিকাতা গমনকালে গদাধর ত্রেয়াদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া এক প্রকার অভিভাবকশৃষ্ঠ হুইয়া পড়িল এবং তাহার উন্নত প্রকৃতি তাহাকে যে দিকে ফিরাইতে লাগিল, দে এখন অবাধে দেই পথেই চলিতে লাগিল।

আমরা ইতঃপূর্বে দেথিয়াছি গদাধরের স্ক্রদৃষ্টি তাহাকে এই অল্ল বয়দেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্য্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে শিখাইয়াছিল। ত্মতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে, পাঠশালায় বিভাভ্যাদে এবং টোলে উপাধিভৃষিত হইতে শোকে সচেষ্ট হয়, ইহা বুঝিতে তাহার গদাধরের মনের বিলম্ব হয় নাই। আবার, অশেষ আয়াস বৰ্ত্তমান অবস্থা স্বীকারপূর্ব্বক সেই অর্থ উপার্জ্জন এবং উহার ও কার্যাকলাপ দারা সাংসারিক ভোগত্রখ লাভ করিয়া লোকে তাহার পিতার ন্থায় সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবল এবং ধর্মলাভে সক্ষম হয় না, ইহাও সে দিন দিন দেখিতে পাইতেছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারম্ভ ব্যক্তিগণ স্বার্থস্থথে অন্ধ হইরা বিষয়সম্পত্তি লইরা পরস্পার বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা উত্থাপনপূৰ্বক গৃহ ও ক্ষেত্ৰাদিতে দড়ি ফেলিয়া "এই দিকটা আমার ঐ দিকটা উহার" ইত্যাদি অন্ত নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েক দিন ঐ বিষয় ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইল—একপ দৃষ্টাস্তদকল কথনও কথনও অবলোকন করিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও

ভোগলাগদা মানবজীবনের অনেক অনর্থ উপস্থিত করে।
স্বতরাং অর্থকরী বিদ্মার্জনে দে যে এখন দিন দিন উদাদীন
হইবে এবং পিতার স্থায় 'মোটা ভাত কাপড়ে' সস্তুষ্ট
থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিলাভকে মহন্ত্য-জীবনের দারোদ্দেশ বলিয়া
ব্ঝিবে, ইহা বিচিত্র নহে। দেজস্থ বয়স্থাদিগের প্রতি প্রেমে
গদাধর পাঠশালায় প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে যাইলেও
তর্থীরের দেবাপ্রায় এবং গৃহকর্মে দাহায্যদানপূর্কক মাতার
পরিশ্রমের লাঘব করিয়া এখন হইতে তাহার অধিক কাল
অতিবাহিত হইতে লাগিল। ঐসকল বিষয়ে ব্যাপ্ত হইয়া
বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যান্ত তাহাকে এখন প্রায়ই বাটীতে
থাকিতে হইত।

গদাধর ঐক্সপে বাটীতে অধিককাল অতিবাহিত করায় পল্লীরমণীগণের তাহার সহিত মিলিত হইবার বিশেষ স্তযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, গৃহকর্ম সমাপন করিয়া তাঁহা-দিগের অনেকে অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রার পদ্রীরমণীপণের নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং বালককে विकारे গদাধরের পাঠ তথায় দেখিতে পাইয়া কথনও গান করিতে ও সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং কথন ধর্ম্মোপাখ্যান সকল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐসকল অনুরোধ পালন করিতে বত্নপর হইত। চক্রাদেবীকে গৃহকর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জক্ত তাহার অবসরের অভাব দেখিলে আবার সকলে মিলিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার কর্ম্মসকল তাঁহারা করিয়া দিয়া তাহার মুখে পুরাণকথা ও সঙ্গীতাদি শুনিবার

#### **এতি** বামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অবসর করিয়া লইতেন। ঐরপে তাঁহাদের নিকটে কিছুক্ষণ পাঠ ও সদীত করা গদাধরের নিত্যকর্মের মধ্যে অস্ততম হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীগণও উহাতে এত আনন্দ অমুভব করিতেন ধে, উহা অধিকক্ষণ শুনিবার আশায় তাঁহারা এখন হইতে নিজ নিজ গৃহকর্ম সকল শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

গদাধর ইহাদের নিকটে শুদ্ধ পুরাণ পাঠ মাত্রই করিত না। কিন্তু অক্ত নানা উপায়ে ইংাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিত। গ্রামে এসময়ে তিনদল যাত্রা, একদল বাউল এবং হুই এক দল কবি ছিল; তদ্ভিন বহু বৈষ্ণব এখানে বসতি করায় অনেক গৃহেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইত। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করায় এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐসকল দলের পালা, গান ও সঙ্গীর্তুনদকল গদাধরের আয়ত্ত ছিল। সেজন্ত রমণীগণের আননদ বর্দ্ধন করিতে সে কোন দিন যাত্রার পালা, কোন দিন বাউলের গীতাবলী, কোন দিন কবি এবং কোন দিন বা সঞ্চীর্ত্তন আরম্ভ করিত। যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভূমিকার কথা সকল উচ্চারণপূর্বক একাকীই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীগণের মধ্যে কাহাকেও কোন দিন বিমর্থ দেখিলে সে এসকল যাতার সঙের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোন ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাব-

ভাবের এমন স্বাভাবিক অমুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্ত ও কৌতুকের তরক ছুটিত।

যাহা হউক, গদাধর ঐরূপে ইহাদিগের হানুরে ক্রমে অপুর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকের জন্ম-গ্রহণকালে তাহার জনক-জননী যে সকল অভুত ম্বপু ও দিবাদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, দে সকলের পল্লীরমণীগণের কথা ইংগার ইতঃপূর্বেই শুনিয়াছিলেন। প্রতি ভক্তি ও আবার দেব-দেবীর ভাবাবেশে সময়ে বিখাস তাহার যেরূপ অদৃষ্টপূর্বে অবস্থান্তর উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। স্থতরাং জনস্ত দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণ পাঠ, মধুর কণ্ঠে দদীত এবং তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়ের ক্যায় সরল উদার আচরণ ব্য, তাঁহাদিগের কোমল হাদ্যে এমন অপূর্ব্ব ভক্তি-ভালবাসার উদয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি, ধর্মদাদ লাহার ক্যা প্রসন্নম্যী প্রমুখ বর্ষীয়দী রমণীগণ বালকের ভিতরে বালগোপালের দিব্য প্রকাশ অনুভব করিয়া তাহাকে পুত্রের অধিক করিতেন: এবং তদপেক্ষা স্বল্লবয়ন্ধা রমণীগণ তাহাকে ভগবান শ্রীক্তফের অংশসন্তৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত স্থ্যভাবে স্থন্ধা হইয়াছিলেন। রুম্ণী-গণের অনেকেই বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সরল কবিতাময় বিশ্বাসই তাঁহাদিগের ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল, ম্বতরাং অশেষ গুণ্মম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালককে দেবতা বলিয়া

# গ্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। সে যাহা হউক, ঐরপ বিশ্বাসে তাঁহারা এখন গদাধরের সভিত মিলিতা হইয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে আপনাপন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহা কার্যো পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সহিত এমন ভাবে মিলিত হইত যে, অনেক সম্যে তাহাকে তাঁহাদিগের র্মণী বলিয়া মনে হইত। \*\*

গদাধর কথন কথন রমণীর বেশভ্ষা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরপে শ্রীমন্তী রাধাবাণীর অথবা তাঁহার প্রধানা স্থী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে রমণীবেশে তাঁহারা তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইতে অন্তরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অন্তরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাব ভাব, কথাবার্ত্তা, চাল চলন, প্রভৃতি অবিকল নারীর স্থায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না। উহাতে বুঝিতে পারা যায়, বালক নারীগণের প্রত্যেক কার্য্য কত তন্ন তন্ন করিয়া ইতঃপূর্ণ্ধে শক্ষ্য করিয়াছিল। রমপ্রিয় বালক এই সময়ে কোন কোন দিন রমণীর ন্থায়

<sup>\*</sup> সম্পূর্ণরূপে রমণীগণের স্থায় হইবার বাসনা এই প্রাণে এই কালে কত প্রবল হইয়াছিল তাহা "সাধকভাবে"র চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লিপিবছ কথা হইতে পাঠক সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বেশভ্ষা করিয়া কক্ষে কল্পী ধারণপূর্কক প্রক্ষদিগের সন্মুধ দিয়া হালদারপুকুরে জল আনরনে গমন করিয়াছিল এবং কেহই তাহাকে ঐ বেশে চিনিতে পারে নাই।

গ্রামের ধনী গৃহস্থ গীতানাথ পাইনদের কথা আমরা
ইতঃপুর্ব্বে উল্লেথ করিয়াছি। গীতানাথের সাত পুত্র ও আট
কক্সা ছিল; এবং কক্সাগণ বিবাহের পরেও গীতানাথের
ভবনে একালে অবস্থান করিভেছিল। শুনা যায়, গীতানাথের
বহু গোষ্ঠীব জক্ম প্রতিদিন দশখানি শিলে বাটনা বাটা
হইত, রন্ধনকার্য্যে এত মসলার প্রয়োজন হইত। তদ্ভিদ্দ
শীতানাথের দ্রসম্পাকীয় আত্মীয়বর্গের অনেকে আবার ঠাহার
বাটীর পার্শ্বে বাটী করিয়া বাস করিয়াছিল। সেজক্ম কামারপুকুরের এই অংশ ব্যাক্তপ্রী নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং
উহা ক্ষুদিরামের বাটীর সন্নিকটে থাকায় ব্যাক্ত-রমণীগণের
অনেকে চন্দ্রাদেবীর নিকটে অবসরকালে উপস্থিত হইতেন;

বিশেষতঃ আবার, সীতানাথের স্ত্রী ও ক্সাগণ।
সীতানাথ
পাইনের
পরিশাবর্গের সভিত ইহাদের এখন বিশেষ
পরিশাবর্গের
সহিত পদাধরের সোহত
অনেক সময়ে নিজ ভবনে লইয়া বাইতেন,
এবং রুমণী সাজিয়া পুর্বোক্ত ভাবে অভিন্যাদি

করিতে অন্তরোধ করিতেন। অভিভাবকগণের নিষেধে তাঁহা-দিগের আত্মীয়া রমনীগণের অনেকে তাঁহাদিগের বাটা ভিন্ন অন্তত্ত বাইতে পারিতেন না এবং সেজন্ত গদাধরের পাঠ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটত না বলিয়াই

# **ভৌ**গ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

বোধ হয় তাঁহারা বালককে ঐরপে নিজ ভবনে বাইতে
নিমন্ত্রণ করিতেন। ঐরপে বাঁহারা চন্দ্রাদেবীর নিকটে বাইতেন
না, বণিকপল্লীর ভিতরে এমন অনেক রমণীও গদাধরের
ভক্ত হইরা উঠিয়ছিলেন এবং সে সীতানাথের ভবনে
উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকমুথে সংবাদ পাইয়া তথায়
আগমনপূর্বক তাহার পাঠ শ্রবণে ও অভিনয়াদি দর্শনে আনন্দ
উপভোগ করিতেন। বাটীর কর্ত্তা সীতানাথ গদাধরকে বিশেষরূপে ভালবাদিতেন, এবং বণিকপল্লীর অন্তান্থ পুরুষেরাও তাহার
সদ্গুণসকলের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্ম তাঁহাদিগের
রমণীগণ তাহার নিকটে ঐরপে সঙ্গীত সন্ধীর্তনাদি শ্রবণ করেন
জানিয়াও তাঁহারা উহাতে আপত্তি করিতেন না।

বণিকপল্লীর হুর্গাদাদ পাইন নামক এক ব্যক্তি কেবল ঐ বিষয়ে আগত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বন্ধং শ্রদ্ধা ভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধ প্রথা কাহারও জন্ত কোন কালে শিথিল হইতে দিতেন না। তাঁহার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং তাঁহার বাটার রমণীগণকে কেহ কথনও অবলোকন করে নাই বলিয়া তিনি সীতানাথ-প্রমুথ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট সময়ে সময়ে অহঙ্কারও করিতেন। ফলতঃ সীতানাথ-প্রমুথ ব্যক্তিগণ তাঁহার কায় কঠোর অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হীন জ্ঞান করিতেন।

হুর্গাদাস একদিন তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে ঐরপে অহঙ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গদাধর তথায় উপস্থিত

हरेशा के विषय व्यवनशूर्वक वनिन, "अवद्वाध-व्यवाद हाता রমণীগণকে কথন কি রক্ষা করা যায়, সংশিক্ষা ও দেবভক্তি প্রভাবেই তাঁহারা স্থরক্ষিত হন; ইচ্ছা করিলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমন্ত কথা জানিতে পারি।" ত্রগাদাস তাহাতে অধিকতর অহস্কৃত হইয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার, জান দেখি?" গদাধরও তাহাতে 'আচ্ছা দেখা যাইবে' বলিয়া সেদিন চলিয়া আসিল। পরে একদিন অপরাত্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বালক মোটা মলিন একথানি শাড়ী ও রূপার পৈঁছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তম্কুবায়-রুমণীর জার বেশ ধারণপুর্বক একটি চুবড়ি কক্ষে লইয়া ও অবল্ডঠনে মুথ আরুত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্তালে হাটের ভুগাদাস পাইনের দিক হইতে তুর্গাদাদের ভবন-সন্মুথে উপস্থিত অহঙ্কার চর্ণ হুইন। তুর্গাদাস বন্ধবর্গের সহিত তথন বহির্বাটীতেই বসিধাছিলেন। রুমণী-বেশধারী গদাধর তাহাকে তম্ভবার রুমণী গ্রামান্তর হইতে হাটে স্থতা বেচিতে আদিয়া সঙ্গিনীগণ ফেলিয়া যাওয়ায়, বিপন্না বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং রাত্রির জন্ত আত্ময় প্রার্থনা করিল। হুর্গাদাস তাহাতে তাহার কোন গ্রামে বাস ইত্যাদি ছই একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণান্তর বলিলেন, "আচ্ছা, অন্বরে স্থালোকদিগের নিকটে ঘাইয়া আশ্রয় পও।" গদাধর তাহাতে তাঁহাকে প্রণামপূর্বক ক্বতজ্ঞতা জানাইয়া অন্বরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পুর্বের ক্রায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যালাপে পরিতৃষ্টা করিল। তাহার স্বল্ল বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্যে প্রসন্না হইয়া তুর্গাদাসের

#### গ্রী শ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রদঙ্গ

অন্তঃপুরচারিণীরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং তাহার বিশ্রামের স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্ম মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। গদাধর তথন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে করিতে অন্সরের সকল ঘর ও প্রত্যেক বমণীকে তম্ম তম্ম করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের বাক্যালাপে মধ্যে মধ্যে যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও সে ভূলিল না। ঐরপে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এদিকে এত রাত্রি হইলেও দে গৃহে ফিরিল না দেখিয়া চক্রাদেবী রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং বৰ্ণিকপল্লীতে সে প্ৰায় যাইয়া থাকে জানিয়া তাহাকে তথায় অন্তেষণ করিতে বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর দেজনা প্রথমে সীতানাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, বালক তথায় আদে নাই। অনন্তর তুর্গাদাদের ভবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈ:ম্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর ভনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া তুর্গাদাদের অন্দর হইতে 'দাদা, যাচ্ছি গো' বলিয়া উত্তর দিয়া ক্রতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। হুর্গাদাস তথন সকল কথা বুঝিলেন এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে-প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহার দরিদ্রা তস্তবায় রমণীর বেশ ও চালচলনের অতুকরণ কতদুর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথ-প্রমূথ তুর্গাদাদের

আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকটে তাঁহার অহঙ্কার চুর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন।

সীভানাথের পরিধারবর্গ এবং বণিকপল্লীর অক্যাক্ত রমণীগণ ক্রমে গদাধরের প্রতি বিশেষ অন্তরক্ত হইয়া উঠিলেন। বালক তাঁথাদিগের নিকটে কিছদিন না আসিলেই তাঁথারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সীতানাথের বণিকপল্লীর ভবনে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে রম্পাপণের পদাধরের প্রতি গুদাধরের কথন কথন ভাবাবেশ উপস্থিত ভক্তি বিশ্বাস হইত। তদ্দর্শনে রমণীগণের তাহার প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি এরপ ভাবসমাধিকালে তাঁহাদিগের অনেকে বালককে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীক্লফের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন এবং অভিনয়কালে তাহার সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহারা একটি স্থবর্ণনির্ম্মিত মুরলী এবং স্ত্রী ও পুরষ চরিত্রের অভিনয়-উপযোগী বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

্ধর্মপ্রবণ পৃতস্বভাব, তীক্ষবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং সপ্রেম সরল ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীরমণীগণের উপরে এইকালে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ভাহার বিবরণ আমরা তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মুথে সময়ে সময়ে শুনিবার অবসর লাভ করিয়াছিলাম। সন ১২৯৯ সালের

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বৈশাথের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রামক্রফানন্দ স্বামী প্রায়থ স্থামরা ক্রেকজন কামারপুকুর দর্শনে গমন করিয়া সীতানাগ পাইনের কন্তা শ্রীমতী ক্রন্মিণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তথন আন্দাজ ধাট বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গদাধরের পূর্ব্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার এখানে উল্লেখ করিলে পাঠকের ঐ বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। শ্রীমতী ক্রন্মিণী বলিয়াছেন—

"আমাদের বাড়ী এখান হইতে একটু উত্তরে—ঐ দেখা যাইতেছে। সাজ কাল আমাদের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা, পরিবারবর্গ একরপে নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমার **গদাধরে**র বয়স যখন সতর আঠার বৎসর ছিল, তথন সম্বন্ধে গ্রীমতী ক্ল গ্রিণীর বাড়ীট দেখিলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলিয়া বোধ কথা হইত। আমার পিতার নাম ৮সীতানাথ পাইন। খুড়তুতো জাটুতুতো সকলকে ধরিয়া সর্বাভদ্ধ আমরা সতর আঠারটি ভগ্নী ছিলাম এবং বয়দে পরস্পরে তুই পাঁচ বৎসরের ছোট-বড় ছইলেও ঐকালে সকলেই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। গ্রদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে থেলা-ধূলা করিতেন। সেজকু আমাদিগের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পদার্পন করিলেও তিনি আমাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং এরপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদিগের বাডীর অন্সরে বাতায়াত করিতেন। বাবা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, আপন ইটের মত দেখিতেন ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। পাডায় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, তোমার বাড়ীতে

অতগুলি যুবতী কলা রহিয়াছে, গদাধরও এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে এখনও অত বাড়ীর ভিতরে যাইতে দাও কেন?' বাবা ভাহাতে বলিতেন, 'ভোমরা নিশ্চিম্ভ থাক, আমি গদাধরকে খব চিনি।' তাহারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিত না। গদাধর বাড়ীর অন্সরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণকথা বলিতেন, কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রতিদিন ঐসকল শুনিতে শুনিতে আনন্দে গৃহকর্ম্মগকল করিতাম। তিনি যখন আমাদিগের নিকটে থাকিতেন তখন কভ আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা এক মুথে আর কি বলিব ! বেদিন তিনি না আদিতেন সেদিন তাঁহার অস্তথ ২ইয়াছে ভাবিয়া আমাদিগের মন ছটফট করিত। দেদিন যতক্ষণ না আমাদিগের কেহ জল আনিবার বা অন্ত কোন কর্ম্মের দোহাই দিয়া বামুন্নার (চক্রাদেবীর) সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত ততক্ষণ আমাদিগের কাহারও প্রাণে শান্তি থাকিত না। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি আমাদের অমতের ক্রায় বোধ হইত। দেজক্য তিনি যেদিন আমাদিগের বাড়ীতে না আসিতেন, সেদিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।"

কেবলমাত্র রমণীগণের পহিত ঐরপে মিলিত হইরাই গদাধর কান্ত ছিল না। কিন্ত তাহার সর্ব্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি এবং সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ আচার তাহাকে গ্রামের প্রীর পুরুষ- আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সহিত মিলিত করের করিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের

# <u>শ্রীপ্রীরামকুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ</u>

পদাধরের প্রতি বুদ্ধ ও যুবকবৃন্দ যে সকল স্থলে মিলিভ অমুরক্তি হইয়া ভাগবতাদি পুরাণপাঠ বা সঙ্গীত সঙ্গীর্ত্ত-নাদিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার সকল স্থলেই তাহার যাতায়াত ছিল। বালক ঐসকল স্থলের যেথানে যেদিন উপস্থিত পাকিত দেখানে দেদিন আনন্দের বস্থা প্রবাহিত হইত। কারণ, তাহার ক্রায় পাঠ ও ধর্মাতত্ত্বসকলের ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্ত্তনকালে তাহার স্থায় ভাবোন্মত্তা, তাহার স্থায় নৃতন নৃতন ভাবপুর্ণ আথর দিবার শক্তি এবং তাহার ক্রায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার, রঙ্গপরিহাস ম্বলে তাহার ভাষ সঙ্ দিতে, তাহার ভাষ নরনারীর সকল প্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার হায় নুতন নুতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপুর্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অভা কেহ সমর্থ হইত না। ম্বতরাং যুবক ও ব্রদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অমুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। বালকও দেজকা কোন দিন এক ম্বলে, কোন দিন অন্ত ম্বলে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিত।

আবার এই বয়সেই বালক পরিণতবয়স্কের স্থায় বুদ্ধি ধারণ করায় তাঁহাদিণের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সাংসারিক সমস্থাসকলের সমাধানের জন্ম তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ঐক্রপে তাহার পুতস্বভাবে আরুষ্ট হইয়া

এবং ভগবৎ-নাম ও কীর্ত্তনে তাহার ভাবসমাধি হইতে দেথিয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণপুর্বক নিজ গস্তব্য পথে অগ্রদর হইতেন। # কেবল ভণ্ড ধূর্ত্তেরা তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ গদাধরের তীক্ষ বদ্ধি তাহাদিগের উপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করিয়া গোপনীয় উদ্দেশুসকল ধরিয়া ফেলিত এবং সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময়ে উহা সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে অপদন্ত করিত। শুদ্ধ তাহাই নহে, রঙ্গপ্রিয় গদাধর অনেক সময়ে অপরের নিকটে তাহাদিগের কপটাচরণের অতুকরণ করিয়াও বেড়াইত। উহার জন্ম মনে মনে কুপিত হইলেও সকলের প্রিয়, নিভীক বালকের তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। দেজকা অনেক সময়ে শরণাগত হুইয়া তাহাদিগকে গুদাধুৱেব হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত। কারণ, শরণা-গতের উপর বালকের অশেষ করুণা সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। আমরা ইতঃপুর্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইত এবং বয়স্তদিগের প্রতি প্রেমই তাহার ঐরপ করিবার কারণ ছিল। বাস্তবিক চতুর্দিশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিপ্রয়োজন

ভনা বায় - শীনিবাস শীপারী প্রমুধ কয়েকজন য়বক - শীয়ুক্ত
পদাধরকে এখন হইতে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত।

বলিয়া ভাষার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অমুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্ত কার্য্যের নিমিত্ত স্বষ্ট হইয়াছে এবং ধর্ম পদাধরের সাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্বাশক্তি অর্থকরী বিন্তাৰ্জনে নিয়োঞ্জিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের উদাসীনতার অম্পষ্ট ছায়া তাহার মনে অনুকে সময়ে কারণ উদিত হইত, কিন্তু উহা এখনও পূৰ্ণাবয়ব না হওয়ায় সে উহাকে সকল সময়ে ধরিতে বঝিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু নিজ জীবন ভবিষ্যতে কি ভাবে পরি-চালিত করিবে একথা তাহার মনে যথনই উদিত হইত তাহার বিচারশীল বন্ধি তাহাকে তথনই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের দিকে ইন্সিত করিয়া তাহার কল্পনাপটে গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি উজ্জল বর্ণে অঙ্কিত করিত। তাহার প্রেমপূর্ণ হানয় কিন্তু তাহাকে পরক্ষণেই মাতা ও ভ্রাতা-দিগের সাংসারিক অবস্থার কথা শারণ করাইয়া তাহাকে ঐ পথে গমনের অভিলায পরিত্যাগ করিতে এবং নিজ পিতার ন্তায় নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উত্তেজিত করিত। এরপে বৃদ্ধি ও হাদ্য তাহাকে ভিন্ন পথ নির্দেশ করায় সে 'যাহা করেন ৮রবুবীর' ভাবিয়া ঈশ্বরের আদেশলাভের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কারণ, বালকের প্রেমপূর্ণ হানয় একান্ত আপনার বলিয়া তাঁহাকেই ইত:পূর্বে অবলম্বন করিয়াছিল।

# যৌবনের প্রারক্ষে

মতরাং যথাকালে তিনিই ঐ প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিবেন ভাবিয়া সে এখন অনেক সময়ে আপনাকে শাস্ত করিত। এরপে বৃদ্ধি ও হাদয়ের দম্ম্বলে তাহার বিশুদ্ধ হাদয়ই পরিশেষে অয়লাভ করিত এবং উহার প্রেরণাতেই সে এখন সর্বাকর্ম্ম সম্পাদন করিতেভিল।

অসাধারণ সহাত্মভৃতিসম্পন গদাধরের বিশুদ্ধ হান্য তাহাকে এখন হটতে অক্ত এক বিষয়ও সময়ে সময়ে উপলব্ধি করাইতেছিল। পুরাণপাঠ ও সম্বীর্তনাদি সহায়ে উহা তাহাকে গ্রামের নরনারীসকলের সহিত ইত:পুর্বের ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে এত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদিগের জীবনের ত্বখ-ছঃখাদি দে এখন হইতে সর্বতোভাবে আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল। স্থতরাং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে এইকালে যথনই সংসার পরিত্যাগে ইঙ্গিত করিত তাহার হাদয় তাহাকে তথনই ঐসকল নর্নারীর পদাধরের সরল প্রেমপূর্ণ আচরণের এবং তাহার প্রতি হাদয়ের অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া

তাহাকে এমন ভাবে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে বলিত. যদর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবন পরিচাশিত করিবার উচ্চাদর্শ লাভে কুতার্থ হইতে পারে এবং তাহার সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান সম্বন্ধ যাহাতে অগভীর পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে। বালকের স্বার্থগর্মণুক্ত হৃদয় তাহাকে

প্রেরণা

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

ঐ বিষয়ের স্পষ্ট আভাস প্রদানপূর্মক তাহাকে এজন্ম বলিতেছিল, 'আপনার জন্ত সংসার ত্যাগ করা—দে ত স্বার্থপরতা; যাহাতে ইহারা সকলে উপক্রত হয় এমন কিছু কর। পাঠশালায় এবং পরে টোলে বিভাভাাস সম্বন্ধে কিন্তু গদাধরের হাদয় ও বৃদ্ধি এখন মুক্তকণ্ঠে এক কথাই বলিতেছিল, কিন্তু সহসা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলে বয়স্তগণ তাহার সঙ্গলাভে অনেকাংশে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই সে ঐ কার্য্য এখনও করিতে পারিতেছিল না। কারণ, গমাবিষ্ণ-প্রমুখ বালকের সমবয়স্ক সকলে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, এবং তাহার অসাধারণ বৃদ্ধি ও অসীম সাহদ তাহাকে এথানেও দলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ের একটি ঘটনায় বালক অর্থকরী বিভাভাগি পরিত্যার করিবার প্রযোগলাভ করিয়াছিল। গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার কয়েকজন বয়স্ত এখন একটি যাত্রার দল খুলিবার প্রস্তাব একদিন উত্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার গদাধরকে লইবার জন্ম অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধরও ঐ বিষয়ে সমাত হইল। কিন্তু অভিভাবকগণ পদাধরের জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা উপস্থিত পাঠশালা পরিত্যাপ ও হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন স্থানে তাহারা বয়ুস্তাদিপের ঐ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে তদ্বিষয়ে বালকগণ সহিত অভিনয় চিন্তিত হট্যা পাড়ল। গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি

তथन जाशामिशतक मानिकताझांव अधकानन तम्थारेया मिन, वतः

স্থির হইল পাঠশালা হইতে পনায়ন করিয়া তাহারা প্রতিদিন সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবে।

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষায় বালকগণ স্থল্ল সময়ের ভিতরেই আপন আপন ভ্নিকা ও গান সকল কণ্ঠন্থ করিয়া লইয়া শ্রীরামচক্র ও শ্রীক্রফবিষয়ক যাত্রাভিনয়ে আন্রকানন মুথরিত করিয়া তুলিল। অবশু, ঐ সকল যাত্রাভিনয়ের সকল অক্সই গদাধরকে নিজ উদ্ভাবনী শক্তিবলে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইত এবং উহাদিগের প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। যাহাই হউক, যাত্রার দল একপ্রকার মন্দ গঠিত হইল না দেখিয়া বালকেরা পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল এবং শুনা যার, আন্রকাননে অভিনয় কালেও গদাধরের সময়ে সময়ে ভাবসমাধি উপস্থিত হইয়াছিল।

দক্ষীর্ত্তন ও যাত্রাভিনরে গদাধরের অনেক কাল অতিবাহিত
হওয়ায় তাহার চিত্রবিভা এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে
পায় নাই। তবে শুনা যায়, গৌরহাটি
গদাধরের
চিত্রবিভা ও প্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলাকে
যুব্জিপঠনে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল
এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল
তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা
দেখিয়া সে অল্লদিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর ঐ ভাবের
একধানি চিত্র অক্তিত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পরিবারয়্থ
সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমৃত্তিব্রের সহিত শ্রীমতী সর্বমঙ্গলার
ও তৎস্বামীর নিকট-সাদৃশ্য দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছিল।

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল সংগঠনে কিন্তু গদাধর বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তাহার ধর্মপ্রবণ প্রকৃতি তাহাকে ক্রসকল মূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক বয়স্তগণ সমভিব্যাহারে যথাবিধি পূজা করিতে অনেক সময়ে প্রযুক্ত করিত।

সে যাহা হউক, পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নিজ্
হৃদ্বের প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্যদকলে নিযুক্ত থাকিয়া এবং
চক্রাদেবীকে গৃহকর্মে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল।
মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ও তাহার হৃদ্য় অধিকার করিয়া তাহাকে
অনেক সময় নিযুক্ত রাখিত। কারণ, চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মের
অবসর দিবার জন্ম ঐ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করা এবং নানা
ভাবে থেলা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা এখন তাহার
নিত্যকর্ম্মদকলের অন্ততম হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরপে তিন বৎসরের
অধিক কাল অতীত হইয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ
করিয়াছিল। ঐ তিন বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত রামকুমাবের
কলিকাতার চতুপ্রাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারও
উপার্জনের পর্ব্বাপেক্ষা স্থবিধা হইয়াছিল।

কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিশেও প্রীযুক্ত
রামকুমার বৎসরান্তে একবার কয়েক পক্ষের জন্ম কামারপুকুরে
গদাধরের সম্বন্ধে আগমনপূর্বেক জননী ও প্রাভৃত্বন্দের তত্ত্বাবধান
রামকুমারের
চিন্তা ও তাহাকে
কলিকাতার অবসরে লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন চিন্তিত হইয়াআনয়ন ছিলেন। সে যেভাবে বর্ত্তমানে কাল কাটাইয়া
পাকে তিনি তিছিবয়ে সবিশেষ অক্সদন্ধান লইলেন এবং মাতা ও

মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় নিজ সমীপে রাথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ছাত্রসংখ্যার বুদ্ধির সহিত টোলের গৃহকর্মণ্ড অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল: সেজন্ম ঐসকল বিষয়ে সাহাঘ্য করিতে একজন লোকের অভাবও তিনি ঐসময়ে বোধ করিতেছিলেন। অভএব স্থির হইল যে, গদাধর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ঐসকল বিষয়ে কিছু কিছু দাহাষ্য দান করিবে এবং অক্তাক্ত ন্থায় তাঁহারই নিকটে বিষ্যাভ্যাস করিবে। গদাধরের নিকটে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পিতৃতুল্য অগ্রজকে সাহায্য করিতে হইবে জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা গমনে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অনস্তর. শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত রামকুমার ও গদাধর ⊌রবুবীর**কে** প্রণামপূর্ব্বক চন্দ্রাদেবীর পদ্ধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতার যাত্রা করিলেন। কামারপুরুরের আনন্দের হাট কিছু কালের জন্ম ভাঙ্গিয়া যাইল এবং শ্রীমতী চন্দ্রা ও গদাধরের প্রতি অম্ববক্ত নরনারীদকলে তাহার মধুময় শ্বতি ও ভাবী উন্নতির চিস্তা করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কলিকাভায় আগমন করিবার পরে শ্রীযুক্ত গদাধর যে সকল অলৌকিক চেষ্টা করিয়াছিলেন পাঠক সে সকল শ্রীশ্রীরামক্বন্ধ-লীলাপ্রসঙ্গের 'সাধক ভাব' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পূর্বকথা ও বাল্যজীবন পর্ব্ব সম্পূর্ব।

# NABADINIP ALLARSTA PALITARIAN AND ACC NO 9 CF F DI. 22 187

# পরিশিষ্ট

# পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময় নিরূপক তালিকা

मान शृष्टीय घटना

১১৮১…১৭৭৫—শ্রীযুক্ত কুদিরামের জন্ম।

১১৯৭…১৭৯১—গ্রীমতী চক্রাদেবীর জন্ম।

১২০৫০০১৭৯৯— শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বিবাহ—ক্ষুদিরামের বয়স ২৪ বৎসর ও চন্দ্রাদেবীর বয়স ৮ বৎসর। [সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু।]

>২১১০০১৮০৫—শ্রীযুক্ত রামকুমারের জন্ম। অতএব রামকুমার ঠাকুরের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বড়।

১২১৬ •• ১৮১•— শ্রীমতী কাত্যায়নীর জন্ম।

১২২০০০১৮১৪— শ্রীযুক্ত কুদিরামের কামারপুকুরে আদিয়া বাস করা। তথন কুদিরামের বয়স ৩৯ বংসর।

১২২৬...১৮২০--রামকুমারের ও কাত্যাঘনীর বিবাহ।

১২৩•…১৮২৪—•্রীযুক্ত কুদিরামের ৮রামেশ্বর যাতা।

১২৩২···১৮২৬—গ্রীযুক্ত রামেশ্বরের জন্ম। অতএব তিনি ঠাকুরের অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।

>२8•···>৮৩৪—२8 व९मत वहरम कांकावनीत मतीरत ज्वाराम ।